# বাঘা যতীন

"মরণ সাগরপারে তোমরা অমর তোমাদের শ্রবি, নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর তোমাদের শ্রবি।"

### BAGHA JATIN: A Bengali biography of Jatindra Nath Mukherjee

By: Moni Bagchee

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

### দাম চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

প্রচ্ছদ শিল্পী: স্থম্থ মিত্র

প্রকাশকঃ
শ্রীভবেশচন্দ্র বিশ্বাস
শিক্ষা-ভারতী
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূলকের: শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক রুবী প্রিন্টিং হাউস ৪০/১ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন কলিকাতা-১২

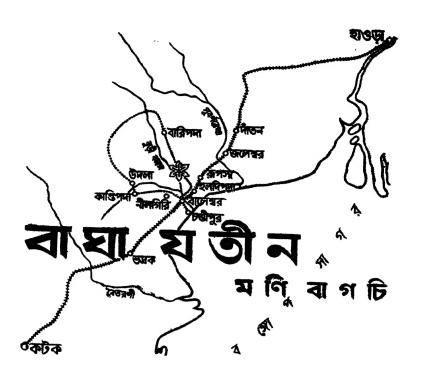

#### এই লেখকের অক্যান্য গ্রন্থ :

গৌতম বৃদ্ধ, রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাদাগর, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বিজ্ঞারুক্ষ, রমেশচন্দ্র, রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রবির আলো, সন্ন্যাদী বিবেকাদিন্দ, শিক্ষাগুরু আশুতোষ, নিবেদিতা, স্থবীরকুমার সেন, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার, জননায়ক জওহরলাল, দেশনায়ক স্থভাষচন্দ্র, সর্বাধিনায়ক স্থভাষচন্দ্র, বীর সাভারকর, বিপ্লবী রাদবিহারী বস্তু, সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক, সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ম্যাদী, নিবেদিতা-নৈবেদ্য, লোকমাতা নিবেদিতা, কেমন করে স্বাধীন হলাম, আমেরিকায় স্থামী বিবেকানন্দ, মহাচীনে নেহরু, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, সিপাহী বিদ্রোহ, নানাসাহেব, বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, অমর-জীবন, আমাদের বিদ্যাসাগর, কাজলরেথা, শীলা-কন্ধ, ছোটদের গোত্ম বৃদ্ধ, ছোটদের ছত্রপতি, ছোটদের বার্ণার্ড শ, ছোটদের বিবেকানন্দ, ছোটদের অরবিন্দ, ছোটদের বিষম্বরুদ্ধ, ছাত্রদের আশুতোষ, আমাদের বীর সৈনিক, Sister Nivedita. Our Buddha & Swami Abhedananda.

॥ পরবর্তী প্রস্থ ॥ একটি মৃত্যুহীন প্রাণের এপিক জীবনী **দে শ ব স্থা** 

## নির্যাতিত দেশকর্মী ও ভারতীয় সংস্কৃতি ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীবিনয় সরকার জে. পি.

এবং

শিল্পতি ও শিক্ষাব্রতী, শ্রীঅশোককুমার সেন

আদর্শ-চরিত্র এই বান্ধবদ্বয়ের করকমলে লেখকের সক্বতজ্ঞ উপহার।

### নব-ভারতের হলদিঘাট

•

### কাজী নজকল ইসলাম

বালাশোর —বুড়ী বালামের তার— নব-ভারতের হলদিঘাট, উদয়-গোবুলি রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিলো যথা অন্তপাট। আ-নীল গগন-গম্বজ-ছোয়া কাপিয়া উঠিল নীল অচল. অন্ত-রবিরে ঝুটি ধরে আনে মধা গগনে কোন পাগল। আপন বুকের রক্ত-ঝলকে পাংশু রবিরে করে লোহিত, বিমানে বিমানে বাজে চুন্দুভি, থর-থর কাপে স্বর্গ-ভিত। দেবকী মাতার বকের পাথর নডিল কারায় অকম্মাৎ বিনামেঘে হ'ল দৈত্যপুরীর প্রাসাদে সেদিন বজ্রপাত। নাচে ভৈরব, শিবানী, প্রমথ, জুড়িয়া শশান মৃত্যু-পাট,-বালাশোর—বুড়ী বালামের তীর— নব-ভারতের হলদিঘাট। **অভিমন্ত্যুর দেখেছিস্**রণ ?

আধা-পৃথিবীর রাজার হাজার সেনারে চারি তরুণ হটায়।

यि (मिथिमिनि, (मिथिति आग्न.

ভাবী ভারতের না-চাহিতে আসা নবীন প্রভাপ, নেপোলিয়ন,

ঐ 'যতীন্দ্র' রণোন্মত্ত---

শনির সহিত অশনি-রণ।

ত্ই বাহু আর পশ্চাতে তার

রুষিছে তিন বালক শের,

'চিত্তপ্রিয়', 'মনোরঞ্জন',

'নীরেন'—তিশুল ভৈঃবের।

বাঙালীর রণ দেখে যা রে ভোরা

রাজপুত, শিখ, মারাঠি, জাঠ :

বালাশোর—বুডী বালামের তীর—

নব-ভারতের হলদিঘাট।

চার হাথিয়ারে দেখে বা কেমনে

বধিতে হয়রে চার হাজার,

মহাকাল করে কেমনে নাকাল

নিতাই গোরার লালবাজার!

অন্তের রণ দেখেছিশ্ তোরা,

**(मथ निव्रष्ठ क्यार्**भव वर्ग ;

প্রাণ যদি থাকে—কেমনে সাহসী

করে সহস্র প্রাণ হরণ !

হিংস বুদ্ধ-মহিমা দেখিবি,

व्याय व्यव्शिम वृक्षभव ।

হেসে যারা প্রাণ নিতে জানে, প্রাণ

দিতে পারে তারা হেসে কেমন !!

অধীন ভারত করিল প্রথম

স্বাধীন-ভারত-মন্ত্র পাঠ,

বালাশোর—বুড়ী বালামের তীর—

নব-ভারতের হলদিঘাট।

সে মহিমা হেরি ঝুঁ কিয়া পড়েছে

অদীম আকাশ, স্বৰ্গ দার,

ভারতের পৃঞ্জা-অঞ্জলি ষেন

দেয় শিরে খাড়া নীল পাহাড়!

গগন-চুম্বি গিরি-শির হ'তে

हेकि फिल वीदात पन,

"মোরা স্বর্গের পাইয়াছি পথ—

তোরা যাবি যদি, এ পথে চল্!

স্বর্গ-সোপানে রাথিস্থ চিহ্ন

মোদের বুকের রক্ত-ছাপ,

ঐ সে রক্ত-সোপানে আরোহি'

মোছ্রে পরাধীনতার পাপ।

তোরা ছটে আয় অগণিত সেনা,

খুলে দিহ্ন হুর্গের কবাট।"

বালাশোর—বুড়ী বালামের ভীর—

নব-ভারতের হলদিঘাট !\*

ৰজ্বর শ্রীপ্রাণতোব চটোপাব্যারের সোক্ষয়ে প্রাপ্ত ।

## যতীনদা

#### মানবেজনাথ রায়

আমরা তাঁকে সোজাস্থান্ধ 'দাদা' বলেই ডাকতাম। দাদাদের দেশে ও দাদাদের যুগে তিনি ছিলেন অতুলনীয়—তাঁর মতো দিতীয়টি আর কাউকে আমি দেথিনি। আধুনিক শিল্পে যেমন, তেমনি আমাদের রাজনীতির সেই শৈশবকালে 'দাদাবাদ' ছিল একটি যুক্তিহীন মতবাদ। যতীনদা কিন্তু দাদাবাদের ধার ধারতেন না, কিংবা তিনি এর প্রবক্তা ছিলেন না। আর সব দাদাদের দেখেছি অপরকে আকর্ষণ করবার বিছা অভ্যাস করতে; একমাত্র যতীন মুখার্শী ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তাঁকে কোনদিন এই বিছা অভ্যাস করতে হয়নি, এটা ছিল তাঁর সহজাত। সেইজক্ত তাঁর প্রতিদ্বন্দিদের কাছে তিনি একটি ধাঁধা ও নৈরাশ্রের পাত্র বলে গণ্য হতেন। দলে টানবার জন্ত তিনি কথনো তাঁর জাল ফেলতেন না, তথাপি তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়, এমন কি অন্ত দাদাদের অন্ত্রের্কও তাঁকে ভালবাসতেন। আকর্ষণ জিনিসটা যে কী, তা আমি তথন আদে) জানতাম না।

বে বিশাল দৈহিক শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন এবং যা পরিণত হয়েছিল একটি কিংবদস্ভীতে, সেটা কিন্তু তাঁর আক্রতি দেখলে প্রতীয়মান হতো না, যদিও তিনি ছিলেন একজন স্থদক্ষ কৃষ্ণিগীর। তিনি নিজেকে কথনো শ্রেষ্ঠ বলে জাহির করতেন না। পরবর্তীকালে আমাদের সময়ের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার স্বযোগ আমার হয়েছিল। এঁরা সকলেই ছিলেন গ্রেট ম্যান বা বড়ো মাম্ম ; যতীনদা ছিলেন একজন গুড় ম্যান বা সং ব্যক্তি, এবং আজ পর্যন্ত তাঁর চেয়ে সং ব্যক্তি আমি আর একজনকেও দেখিনি। মোল আদর্শের মাম্ম ছিসেবেই তাঁকে ব্রতে হবে। এই শ্রেণীর মাহ্ম্য, যদিও এদের সংখ্যা খ্ব বেশি নয়, কালের বুকে কোন পদচ্ছি রেখে যান না। আত্র-অবল্প্রি এঁদের স্থর্ম। সাধারণশ্রেণীর পৃঞ্জীভূত বিছা, বৃদ্ধি, গুণ ইত্যাদির অক্ষকার ভেদ করে এঁরাই বলিষ্ঠ হাতে তুলে ধরেন আশার আলোকবর্তিকা। বড়ো লোকের স্মাবেশের মধ্যে ভালো মাহ্ময়ের স্থান কদাচিৎ হয়ে থাকে। এই ধারা ততদিন

চলবে যতদিন না সাধ্তা বা সদাশয়তা মহন্তের মানদণ্ড বলে স্বীকৃত হচ্ছে। মধ্যযুগীয় বীরত্বের প্রতিমৃতি ছিলেন না যতীনদা—তিনি বিশেষ কোন মুগের মাছ্র্য নন। তাঁর আদর্শ ছিল মানবিক এবং সেই হিসাবে ইহা দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করতে পেরেছে। তিনি নিজেকে একক্ষন কর্মযোগী বলে বিশ্বাস করতেন এবং আমাদের সকলের কাছে তিনি এই আদর্শটাই তুলে ধরেছিলেন। তিনিই প্রকৃত কর্মযোগী যিনি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় রহস্থাম্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। কর্মযোগী মাত্রেই হিউম্যানিস্ট বা মানবজীবনের অন্তর্মাণী। যিনি বিশ্বাস করেন যে, মানবিক কর্মের ভেতর দিয়েই আত্মোপলন্ধি সম্ভব, তাঁকে মান্ত্রের স্প্রমণীলতাকেও বিশ্বাস করতে হবে যে, মানুষ্ঠ তার ভাগ্যের নির্যামক। মানবতন্ত্রের ইহাই মূল কথা। যতীনদা ছিলেন একজন যথার্থ মানবতন্ত্রী—সম্ভবত আধুনিক ভারত্বর্মের প্রথম মানবতন্ত্রী মানুষ।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে, কি অহিংসার পথে এসেছে, এই বিতর্ক আজ নিপ্পয়োজন। ইতিহাসের সাক্ষ্যই অলাস্ত। ভারতের স্বাধীনতার জক্ত বাংলার বিপ্লবীদের কি কঠোর তপস্তা করতে হয়েছে তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজাে লেখা হয়নি। বাঁরা সেদিন কণ্টকবিদ্ধ চরণে অগ্লিগর্ভবের পথে নিঃশক্ষচিত্তে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই তাে স্বাধীনতার জক্ত সর্বস্থ পণ করেছিলেন। ফাঁসির দড়ি তাঁদের কণ্ঠনালী ক্ষম্ক করতে পারেনি, দ্বীপাস্তরে পাঠিয়ে তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি, এমন কি শত নির্বাতনেও তাঁদের মেক্রদণ্ড অবনমিত হয়নি। তাঁদেরই কণ্ঠে আমরা একদিন শুনেছি শিবের প্রলম্ম বিবাণ। বিপ্লব্যুগের কাহিনীতে বাঁরা ঘ্রনিকা ফেলতে চান, বা বিপ্লবীদের প্রয়াসকে বাঁরা অস্বীকার করতে চান, তাঁরা ইতিহাসের নিগৃত্ব সত্তকেই অস্বীকার করেন।

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের বিপ্লব-সাধনার ঐতিহ্ন ও চিস্তাধারাকে ভারতবাসীর মন থেকে সমূলে উৎথাত করে দিয়েছেন সত্য ও অহিংসার পূজারী গান্ধী। এই প্রসঙ্গে একজন নিরপেক্ষ ইংরেজ লেথকের একটি স্থচিস্কিত অভিমত এখানে উদ্ধৃত করছি। মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর Gandhi: A Study in Revolution গ্রন্থে লিথেছেন: "Gandhi not so much won India's freedom as delayed it. The consciousness of the British in Britain might have been much more quickly aroused if there had been widespread rebellion and a consequent attempt to suppress it. In fact, Gandhi drained away from Indian nationalism whatever truly revolutionary content it had. In this, I think, he did, independent India a disservice."

এডওয়ার্ডসের এই সিন্ধাস্তের সমর্থন মেলে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের ফুর্নীতিগ্রস্ত শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে। যে রাজনৈতিক দলের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এলো, গান্ধী ছিলেন সেই দলের নেতা।

আজ থেকে কিঞ্চিদধিক অর্থ শতাব্দীকাল পূর্বে এই বাংলা দেশে একটি তক্তনের জীবনকে কেন্দ্র করে যে প্রাণবহ্নি জলে উঠেছিল এবং বিধাতৃ-নির্দিষ্ট কার্য শেষ করে একদিন বালেশ্বরে বুড়ি বালামের তীরে রক্ততীর্থ রচনা করে যে, বহ্নি নির্বাপিত হয়েছিল, আব্দু তার উত্তাপ ও আলো ঘুই-ই উপলব্ধি করতে চাইছি কেন ? বিপ্লবযুগের ইতিহাসের বুকে স্বর্ণাক্ষরে চিরান্ধিত থাকবে বাঘা যতীনের নাম। তিনিই বাংলার প্রথম বীর-সম্ভান যিনি সমুখ্যুদ্ধে আত্মান্থতি দিয়ে স্বাধীনতার পথ স্থাম করে দিয়েছিলেন। প্রাণ দিয়ে তিনি জাগিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার তক্ষণদের প্রাণ, সার্থক করেছিলেন বাঙালীর সেই অগ্লিও রক্তস্নানে পরিশুদ্ধ বিপ্লব-ব্রত। মাইকেল এডওয়ার্ডস যদি বাঘা যতীনের কথা জানতেন, আমার বিশ্বাস, তিনি এই কথা নিশ্চয়ই লিখতেন যে: It was Jatin Mukherjee who put revolutionary content in Indian nationalism, thereby paving the path of independent India. অর্থাৎ, ভারতের জাতীয়তার মধ্যে বিপ্লবের অগ্লিবীয় সঞ্চার করে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার পথ স্থাম কয়ে দিয়েছেন যতীন মুখার্জী।

এই শ্রবীরের জীবনেতিহাস আজ শুনবার ও জ্ঞানবার দিন এসেছে।

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ ৯০, বাশ্বইম্বাটি রোড কলিকাতা-২৮

মণি বাগচি



বাঘা যতীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজেক্সনাথের সৌজ্ঞে

বাঘা যতীন!

বাঘের মতোই শক্তি ও সাহস ছিল তাঁর।

সেই শক্তি ও সাহস সম্বল করে ছর্জয় ইংরেজ রাজছের ভিৎ টলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ব্রিটিশ-সিংহ সম্বস্ত থাকত সর্বদা কখন এই বাঘের উন্নত থাবা গিয়ে পড়ে তার ওপর।

বাঘা যতীন !

বিপ্লব-যজ্ঞের হোম-হুতাশন তিনি।

বিপ্লবী বাংলার বীরশ্রেষ্ঠ এই যোদ্ধা ছিলেন দেশজননীর কঠে।
ব্যেন একটি রুজাক্ষের মালা।

তাঁর জীবন-কাহিনী এক আশ্চর্য বীরগাথা।

স্বাধীনতা ছিল তাঁর জীবন-ব্রত।

সে-ব্রত উদ্যাপনের জক্ত পূর্ণাহুতি দিয়েছিলেন তিনি নিজেকে।

শিবাজী-প্রতাপের উত্তরসাধক ছিলেন তিনি। তাঁতিয়া তোপির সহগোত্র তিনি। জীবন-মৃত্যু ছিল তাঁর পায়ের ভৃত্যু আর চিত্ত ছিল নির্তীক। মৃত্যুপ্তয়ী এই বিপ্লবী-বীর বালেশ্বরে বৃড়িবলঙ্গের তীরে এক নির্জন প্রাস্তরে মাত্র চারজন কিশোর বয়স্ক সহচরকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন নতুন হলদিঘাট স্বষ্টি করেছিলেন সেই দিনটি ছিল ভারতবর্ষের মৃক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্থাদিন। রক্তের অক্ষরে রেখে গেলেন তিনি একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর, মহাকালের হস্তাবলেপে যা কোনদিনই মুছে যাবার নয়।

'বাঘা যতীন' নামটি তাই আজো বাঙালীর স্মৃতিপটে জল্ জল্ করে।

কভোটুকুই বা ছিল সেই জীবনের পরিধি—মাত্র পাঁয়ত্রিশ বছর বয়সের এই তরুণ ছিলেন যেন যৌবনের একটি জ্যোতির্ময় বিগ্রহ।

শতাব্দীর পটে এমন উদ্ধাম যৌবন বাঙালী অনেককাল প্রত্যক্ষ করে নি। "আমি নির্দয় নব যৌবন ভাঙনের মহারথে"—কবির এই কল্পনার যেন বাস্তব রূপ ছিলেন বাঘা যতীন। এঁর জীবনের কথা বলবার আগে সেই অগ্নিগর্ভ জীবনের পৃষ্ঠপটটির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে হয়। কারণ বাঘা যতীনের বিপ্লবীমানসের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি উপলব্ধি করবার জ্বন্থা এর প্রয়োজন আছে।

বাংলার শ্রামল মাটিতে বিপ্লবী নাগশিশুরা যখন জন্মগ্রহণ করে নি, অথবা প্রথম যুগের বিপ্লবীদের কেউ কেউ জন্মগ্রহণ করেছেন, বুঝি তাদেরই উদ্দেশ করে বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "পিতামহদের বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বড় নালিশ এই যে, তাঁহারা আমাদের জন্ম অল্পের সংস্থান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সূত্যুর সঙ্গতি রাখিয়া যান নাই। দেই তো তাঁহারা মরিলেনই, কিন্তু মরার মতো মরিলেন না কেন? যদি কোনো একটা উপলক্ষে তাঁহারা তা করিতেন, তবে আমরাও তাঁদের পদান্ধ অনুসরণ করিতে পারিতাম।"

কবির এই আক্ষেপ ব্যর্থ হয় নি।

পরবর্তীকালে কবির এই বাণী মৃষ্টিমেয় যে কয়টি বাঙালী তরুণের
মনে প্রেরণা জুগিয়েছিল, নবযুগের ইতিহাসে তাঁরাই বিপ্লবী বলে
চিহ্নিত হয়েছেন। এই বিপ্লবীরা জানতেন, যে জাতির লোকেরা
মরে, কিন্তু জীবন দিতে জানে না, তাদের বাঁচবার অধিকারই নেই।
এঁদের প্রত্যেকেই হাদয়-মন দিয়ে বুঝেছিলেন যে, প্রত্যেক জাতিরই
জাতি হিসাবে বাঁচবার জক্মই মৃত্যুর মুখোমৃথি দাঁড়াবার সাহস থাকা
চাই, সঙ্গতি থাকা চাই। বাংলা ও মারাঠাদেশের বিপ্লবীরাই তো
পরাধীন ভারতবাসীর জক্ষ মৃত্যুর সঙ্গতি অর্জন করতে এগিয়ে
এসেছিলেন এবং প্রচুর পরিমাণেই তা অর্জন করেছিলেন তাঁরা।

পরবর্তী বংশধরদের জম্ম তাঁরা এই সুমহান্ উত্তরাধিকার রেখে গিয়েছিলেন, তাই বাঙালীর বিপ্লব-সাধনা ব্যর্থ হয়নি।

অগ্নিকৃত্তে ঝাঁপ দেওয়া সকলের সাধ্যে কুলার না—এর ঞ্চন্ত দরকার ইম্পাতের পেশী আর অপরিসীম মনের বল। বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীরা শক্তিচর্চার সঙ্গে মনেরও উৎকর্ষসাধনে মনোযোগীছিলেন। মনের যে বল থাকলে মানুষ আকাশের প্রহ-নক্ষত্র টেনেছিঁড়তে পারে, সে বল যেমন তাঁদের প্রচুর ছিল, তেমনি সেই সঙ্গে ছিল নিয়মিত শরীর চর্চার ফলে অসাধারণ দেহের শক্তি। বাঘা যতীনের মধ্যে আমরা এই ছটি জিনিসের পরাকান্তা দেখতে পাই। সামরিক, অসামরিক উচ্চপদস্থ বছ ইংরেজ রাজকর্মচারী তাঁর শক্তির সঙ্গে পরি-চিত ছিলেন। যেসব বাঙালী তরুণ আক্রকাল মাঠে-ময়দানে ও রাস্তায় 'ইন্কিলাব জিন্দাবাদ' বলে গলাবাজি করে, তাদের মধ্যে প্রকৃত শক্তিধর ছেলে কয়টি আছে ? তাই তো বাঙালীর আজ এই ছ্র্গতি।

বাংলায় বিপ্লববাদের শুরু কবে থেকে ?

এই শতকের স্চনাকাল থেকে, বিশেষ করে কার্জনী বিধানে বঙ্গভাঙ্গর পর থেকেই এদেশে সশস্ত্র বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বাংলার অগ্লিযুগ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরই প্রভাক্ষ ফলশ্রুতি। আখড়া-আন্দোলন অর্থাৎ শরীরচর্চা হিসাবে যার শুরু, তারই চরম পরিণতি বোমা রিভলবার ও গুপ্ত সমিতি। তবে বাঙালীর মনে ও চিন্তায় বৈপ্লবিক ভাবের উন্মেষ ১৮৭০ সনের কোন এক সময় থেকে বলা চলে। এই বিপ্লবযজ্ঞের হোতা কারা ছিলেন ? রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র—এই তিনটি নাম আগে করতে হয়। তারপর রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধর, অরবিন্দ্র, নিবেদিতা, প্রমথনাথ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই করজনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখ্য। এই তালিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের নামটাও বাদ দেওয়া চলে না। স্বদেশপ্রেমের প্রধান চারণকবি ভোঁতিনিই ছিলেন।

বিপ্লবের অভ্যুদয় কখন ঘটে ?

যখন একটা অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে একটা তীত্র নৈতিক বিজাহের ভাব অত্যাচারিতের মনে ঘনিয়ে ওঠে, অথচ নিজের কুজ শক্তিতে প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে পায় না, তখন তাদের মধ্যে যারা নিশ্চেষ্ট বদে থাকতে চায় না, তারা প্রতিশোধ নেবার জক্ত এমন অন্ত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, যা সহজে পুকিয়ে রাখা যায় কিংবা পুকিয়ে নিয়ে চলাফেরা করা যায়। কেননা, প্রভাক্ষভাবে ভার বিরুদ্ধে কিছু করবার শক্তি না থাকলেও, বোমা রিভলবার পুকিয়ে নিয়ে হঠাৎ আক্রমণে অত্যাচারী কর্মচারীর চরম শাস্তি বিধানের ব্যবস্থাথুবই সম্ভবপর। এদেশেও এইভাবেই বোমা-রিভলভারের দল গজিয়ে উঠতে থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আখড়া-আন্দোলন থেকে এবং তার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় গুপু সমিতি। ইতিহাসের প্রয়োজন ও বিধান এর পিছনে যে সক্রিয় ছিল, তার কিছু আভাস রাষ্ট্রগুক্ত তাঁর আত্মজীবনীতে দিয়ে গেছেন।

স্থরেন্দ্রনাথ বলেছেন, সকল দেশেই অগ্রগামী চিন্তা বিপদের
ঝড়কে সঙ্গে করেই প্রবাহিত হয়। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের
মধ্যে যেসব অগ্রগামী চিন্তা ছিল তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ছিল
অক্সতম। স্বদেশী আন্দোলনই বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র
বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। যদিও রাষ্ট্রগুরু এই চরম পন্থাকে
অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদকে জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী বলে মনে করতেন,
তথাপি তিনি একথা বলতে দিধা করেন নি যে, স্বৈরাচারী শাসনই
বাংলাদেশে বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। তাঁর কথা থেকেই উদ্ধৃত
করে বলি: "বাংলাদেশের কয়েকজন তরুণের মনে অলক্ষ্যে বৈপ্লবিক
ভাবের আবিত্রাব হয়েছিল…সেই সময়ে সরকারী দমননীতির ফলে
দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে যে অবিশ্বাস ও নৈরাশ্বের উদয়
হয়েছিল, পরোক্ষভাবে তাই বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল, ভবিশ্বৎ
ঐতিহাসিকদের তা ভূললে চলবে না।"

এই বিপ্লবের ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করেছিলেন কে ?

প্রমথনাথ মিত্র—এই নামটি সকলের আগে উচ্চারণ করতে হয়।
ইনি 'পি. মিত্র' বা মিত্তির সাহেব, এই নামেই বিশেষ পরিচিত্ত
ছিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'অফুশীলন সমিতি'ই এদেশে বিপ্লবের
বেদী রচনা করেছিল। তারো অনেক বেশি কাজ করেছিল—
আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে স্বধর্মে ও স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এঁর
পরিচয় অনেকের কাছে আজো অজ্ঞাত রয়ে গেছে, যদিও 'পি. মিত্র'
এই নামটির উল্লেখ অনেক বিপ্লবী সাহিত্যের পৃষ্ঠায় দেখা যায়।
বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে তাঁর একটা বড় ভূমিকা ছিল।
ভাই তাঁর জীবনকথা এখানে একটু বলা দরকার। একথা ভূললে
চলবে না যে, রাজনৈত্তিক জীবন ও বৈপ্লবিক জীবনের প্রেরণা অনেক
স্বদেশভক্তই ভাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরপ্পন পর্যস্থ
এই বিষয়ে বহুলাংশে এঁর কাছে ঋণী। আর বাঘা যতীন স্বয়ং
পি. মিত্রকে বাংলাদেশে বিপ্লববাদের ভগীরথ বলে স্বীকার করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশের লোক ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র।

নৈহাটি গঙ্গার ধারে তাঁদের আদি নিবাস ছিল। তাঁর বাবা বিপ্রদাস মিত্র ছিলেন ওভারসিয়ার। প্রমথনাথ ঋষি বহিমের কাছে মাতৃভূমির বন্ধনমোচনের প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন। লম্বায়-চওড়ায় মামুষটি ছিলেন 'শালপ্রাংশু মহাভূজ' আর সাহস্ববিস্তৃত ছিল তাঁর বক্ষপট। মাথায় একটি বিশাল পাগজ়ি, উর্বত্ত ললাট, আয়তচক্ষু আর মেহগন্তীর কণ্ঠস্বর—এই মামুষটি যেন মূর্তিমান স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রগুরু স্বরেক্রনাথেরও খুব অন্তর্বন্ধ ছিলেন। ছগলী স্কুল থেকে প্রমথনাথ এনটাল পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি উচ্চন্থান অধিকার করেছিলেন এবং হুগলী কলেজ থেকে কৃতিছের সঙ্গে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর উচ্চ শিক্ষা লাভের কক্ষ তিনি বিলাত যান। সেখানে তিনি যে কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, সেখানকার সংস্কৃত্তের

ইংরাজ অধ্যাপকের মুখে হিন্দুধর্মের প্রশংসা শুনে তিনি বিশ্বিত হয়ে।

ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে যেন তথন এক নৃতন ভারতবর্ষ উন্তাসিত হয়।

"সবচেয়ে সুসভ্য জাতি হলে। হিন্দুজাতি"—তাঁর ইংরেজ অধ্যাপকের
এই কথাটি তরুল প্রমথনাথের মনে সেদিন স্থায়ী দাগ কেটে

দিয়েছিল। শুধু যে হিন্দুধর্মের প্রশংসা তা নয়, তাঁর কাছে
সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত শাস্তের প্রশংসা শুনতে শুনতে
ভারত থেকে আগত এই বাঙালী ছাত্রটির মনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন
দেখা দিতে থাকে। বিদেশীর মুখে স্বদেশের মহিমা শুনতে শুনতে
প্রমথনাথ হয়ে ওঠেন একজন দেশপ্রেমিক। পরাধীন ভারতের অতীত
গৌরব যেন তাঁর য্যান-ধারণার মধ্যে পেল স্থায়ী আসন। তথন
থেকে তিনি খ্ব যজের সঙ্গে গীতা, উপনিষদ ও বেদান্ত পাঠ করতে
শাকেন। গণিতের ছাত্র ছিলেন তিনি এবং একজন গাণিতিকের দৃষ্টি
দিয়েই তিনি হিন্দুজাতির এইসব আধ্যাত্মিক প্রন্থকে অভ্যন্ত অভি

যথাসময়ে পি. মিত্র ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলেন। তথন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। তিনি একাধারে বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ভাস্বর প্রতিভা কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, দর্শন, বিবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পাঠ করেই নিরস্ত থাকেন নি। দেশ-বিদেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসও তিনি খুব যত্নের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। প্রমথনাথ যথন ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলেন তথন তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে একটি কঠিন সমস্থার সম্মুখীন হতে হলো। হিন্দু-সমাজের তৎকালীন রীতি অনুসারে বিলাত-প্রত্যাগত প্রমথনাথকে জাতিচ্যুত করা হয়। উদার হিন্দুসমাজের এই আঘাতের ফলে পিতা বিপ্রদাস নৈহাটি পরিত্যাগ করে সপরিবারে কলিকাভায় চলে আদেন ও খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। পুত্র প্রমথনাথ কিন্তু পিতার পদান্ধ অনুসরণ করলেন না; কারণ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠন্দ ও পবিত্রভার

প্রতি তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তিনি শুধু নামে মাত্র হিন্দু ছিলেন না, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দৈননিন্দন আচার-আচরণে তাঁর মধ্যে যোল আনা হিন্দুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি প্রতিদিন স্বগৃহে পূজা-পাঠের সঙ্গে 'হোম'-এর অনুষ্ঠানও করতেন।

প্রমথনাথ স্বধর্ম ত্যাগ করলেন না। কিন্তু তাঁর স্বজাতি তাঁর প্রকি নিক্ষরণ উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করেছিল। কোন হিন্দু পরিবারই বিলাভফেরৎ বলে তাঁকে কন্যাদানে সম্মত হলেন না। যদি বা কেউ রাজী হলেন, তাঁরা প্রায়শ্চিত্তের কথা তুললেন। তথন তিনি বলেছিলেন যে, বরং তিনি আজীবন অক্তদার থাকবেন, তথাপি তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধান মানবেন না, এবং হিন্দুর মেয়ে ভিন্ন অন্থ সম্প্রদায়ের মেয়ে বিয়ে করবেন না। এরপর বিশুদ্ধ হিন্দুমতেই তাঁর বিয়ে হয়—একবার নয় তুইবার।

ইংলণ্ড থেকে ফিরবার পর পি. মিত্র প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাক্টিস করতে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তখনকার অক্সতম প্রসিদ্ধ 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতে থাকেন। আইন-ব্যবসায়ে কলিকাতায় তিনি যখন আশার্যায়ী সফলতা অর্জনকরতে সক্ষম হলেন না, তখন তিনি মফঃস্বল 'বারে' চলে গেলেন—প্রথমে মেদিনীপুর, পরে রংপুর এবং অবশেষে বরিশাল। মাত্র ছ'বছরের মধ্যেই তিনি বরিশালে সর্বশ্রেষ্ঠ আইনব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বরিশাল 'বার এসোসিয়েশনের' তিনিই ছিলেন প্রথম সভাপত্তি।

তখন কলিকাতায় রিপণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রমধনাথের কথা সুরেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন এবং তাঁকে তিনি রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করবার জন্ম আহ্বান করলেন। সে আমন্ত্রণের সঙ্গে এই কথাও বলা হয়েছিল যে, ইচ্ছা করলে প্রমধনাথ অধ্যাপনার সঙ্গে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ও চালাতে পারবেন। রাষ্ট্রশুরুর আহ্বানে ভিনি সাড়া দিলেন এবং রিপণ কলেজে ইংরেজী সাহিত্য, আইন, ইতিহাস ও দর্শনের অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কলিকাতায় এসে তিনি পূর্ণোগ্রমে একসঙ্গে তিনটি কাজ করতে থাকেন—
অধ্যাপনা, আইন-ব্যবসায় ও সাংবাদিকতা। সেই সময় 'ইণ্ডিয়ান
মিরার' তিন্ন 'বেঙ্গলী' কাগজেও প্রমথনাথের ধারাবাহিক জ্ঞানগর্জ
প্রবন্ধাবলী বেরুতে থাকে এবং ঐগুলি বিদগ্ধসমাজের অনেকের
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। ক্রমে সাংবাদিক পি. মিত্রের খ্যাতি
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুকাল পরে তিনি অধ্যাপনা পরিত্যাগ
করে আইন-ব্যবসায়েই আত্মনিয়োগ করেন। লেখক পি. মিত্রের নাম
তখন বাংলার সীমা অতিক্রম করে বিহার, উড়িয়া ও উত্তরপ্রদেশেও
পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর 'মিত্তির সাহেব' নামটা এই সময় থেকেই
শিক্ষিত সকলের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। অধ্যাপক হিসাবে তিনি
মাতৃভাষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি 'মিল' ও 'বেকনের' বই
বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

যৌবনকালে পি মিত্র প্রথমে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন এবং তা তিনি করেছিলেন প্রধানত স্থরেন্দ্রনাথের প্রভাবে; তিনিই ছিলেন তখনকার অবিসংবাদী নেতা। ভারতের মুক্তিপ্রচেষ্টায় সকলের আগে তিনি ব্রতী হয়েছেন—পথ ও মত যাই হোক—এই কথা চিন্তা করে প্রমথনাথ তাঁর প্রতি যথেই শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। আর স্থরেন্দ্রনাথও এই তরুণ যুবকের জলন্ত দেশপ্রেম, হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিয় প্রতি অমুরাগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৮০ সনে দেশ ও দশের সেবায় হাইকোর্টের মানহানি করার অপরাথে অভিযুক্ত হয়ে স্থরেন্দ্রনাথ যখন কারাক্রদ্ধ হন, তখন সদলবলে জেল ভেঙে তাঁকে বার করে আনার বন্দোবস্ত পি মিত্র করেছিলেন। সে সংকল্প শেষপর্যন্ত অবশ্য কোন কারণে কাজে রূপ নিতে পারে নি। কংক্রেসে যোগদান করলেও মিত্তির সাহেব এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবেদন-নিবেদন ও তোষণনীতির সমর্থক ছিলেন না। বলতেন, পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে দেশকে প্রকৃত্ত

স্বাধীনতার পথে উত্তীর্ণ করে দেওয়া নিরামিষাশী কংগ্রেসের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হবে না।

ভাব-বিপ্লবী প্রমথনাথ বিশেষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। দেশসেবার জন্ম বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দম্ঠ' ও অস্মান্ত রচনার ভিতর দিয়ে বাঙালীর সামনে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তা তখনো পর্যন্ত পুঁথির পাতা থেকে দেশের লোকের মর্মে স্থান পায় নি। জাতির মৃক্তিসংগ্রামের জক্ত যে তুই অমোঘ মন্ত্র তিনি রচনা করে গিয়েছিলেন—সেই 'বন্দেমাতরম্' ও 'অফুশীলন' মন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা তখনো পর্যন্ত কেউ চিন্তা করেন নি। বন্দেমাতরমের মর্মবাণী উপলব্ধি করা, ব্যাখ্যা করা ও তাকে জাডীয় জীবনে রূপায়িত করার গৌরব ছিল অরবিন্দের আর 'অনুশীলন' মন্তকে জাতীয় জীবন ও চরিত্র গঠনের উপযোগী করে তোলার গৌরব ছিল প্রমথনাথের। স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনিই স্থাপন করেছিলেন অরুশীলন সমিতি; এই অরুশীলন সমিতিই প্রকৃতগক্ষে বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। 'পি. মিত্র' ও 'অনুশীলন সমিতি'—এই নাম ছটি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক ও অভিন্ন হয়ে আছে, সেইজকাই বিস্মৃতপ্রায় এই বাঙালী সম্ভানের জীবন-কথা এতখানি বললাম। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তাঁর পরিকল্পিত অমুশীলন সমিতির ইতিহাস আলোচনা করব।

1 2000 1

বর্ণাচ্য উনিশ শতক শেষ হতে তখন আর মাত্র কয়েক বংসর বাকী।

সেই শতাদীর অদিতীয় চিস্তানায়ক বিষমচন্দ্র যেন সেই সময় সমগ্র শতাদীর জীবনধারা পর্যবেশ্বন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আগামী কালের জন্ম বাঙালীকে যদি সকল বিষয়ে যোগ্যতা মর্জন করতে হয় তার জন্ম একটি নৃতন আদর্শের প্রয়োজন। তাঁর ছিল ঋষির দৃষ্টি আর ঐতিহাসিকের মন। তিনি বুঝেছিলেন যে, উনবিংশ শতাকীর বহু-ভঙ্গিম নবজাগৃতির প্রাণগঙ্গা বাঙালীর সমাজ-জীবনের তুই তট দিয়ে যেভাবে প্রবল তরঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে তার একটা ঐতিহাসিক পরিণতি অনিবার্য এবং অবশ্যস্তাবী। বিংশ শতকে সেই নবজাগৃতির প্রোতোধারা কোন্ বাকে প্রবাহিত হবে, সেটা তাঁর দৃষ্টি-পথে স্থনিশ্চতভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই তো তিনি ভাবী কালের বাঙালীর জন্ম যুগোপযোগী একটি আদর্শের কথা গভীরভাবেই চিন্তা করলেন। তাঁর এই চিন্তারই ফলশ্রুতি ছিল ধর্মতত্ব (অনুশীলন)'—যা তিনি মৃত্যুর ছয় বংসর পূর্বে, ১৮৮৮ সনে প্রকাশ করেন।

'ধর্মতত্ত্বর' আগে তিনি লিখেছেন 'আনন্দমঠ'। এই উপস্থাসের ভিতর দিয়ে তিনি দেশাত্মবোধ ও সন্তানধর্ম প্রচার করেছেন; বলেছেন —দেশপ্রেমের চেয়ে আর বড় ধর্ম নেই। আর এই উপস্থাসের অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম্' গানের ভিতর দিয়ে তিনি এ কৈছিলেন দেশজননীর একটি পরিপূর্ণ মূর্তি। এইবার তিনি মানবজীবনের ব্যাপকতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। রচনা করলেন নৰ মানবতাবোধের গীতা। এই মানবতাবোধের আদশ টাই তিনি বিংশ শভকের বাঙালীর জন্ম রেখে গেলেন তাঁর ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের মাধ্যমে। এইবার তিনি মহয়াদকেই মাছুষের ধর্ম বলে ঘোষণা করলেন। এই নৃতন আদর্শকে সম্বল করে, এই নৃতন অনুশীলন মন্ত্রের সাধন করেই তো বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বাঙালী তরুণ অগ্নিযুগের স্থান্তি করেছিলেন। 'ননুষ্যন্ত সাধনই মানুষের একমাত্র ধর্ম'—বিশ্বিমের অনুশীলন-তত্ত্বের এইটাই হলো মর্মকথা।

বিষ্কমের জীবনদর্শনকে বাঙালীর জীবনদর্শন করে তুলবার জন্ম একটি বিশেষ মান্ত্র্যের প্রয়োজন ছিল। সেই মান্ত্র্য ছিলেন পি. মিত্র। তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ঋষি বৃষ্কিমের কল্পনাকে সার্থক করছে হলে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের বিশেষ প্রয়োজন। এই ছুইটি বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ভিন্ন মনুসুত্ব অর্জন আদে সম্ভব নয়; আর প্রকৃত মনুয়াত্ব অর্জন করতে না পারলে জাতীয়তাবোধের কোন সার্থকতা নেই। সে যুগের সকল বিপ্লবী শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষসাধন করে প্রকৃত মনুয়াত্বের পথে বীরদর্পে অগ্রসর হয়েছিলেন। ব্যারিস্টার মিত্রের মস্তিক্ষ যথন এইরকম চিন্তায় ভরপুর, তথন যে ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে অনুশীলন সমিত্রের জন্ম হয়েছিল, সেটি এখানে উল্লেখ্য।

১৯•• কি ১৯•১ সনের কথা।

তখনো স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়নি।

উনিশ শতকের ক্রান্তিলয়ে আর একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান আমরা শুনতে পেলাম: "সব রকম তুর্বলতা পরিহার করে তোরা সব মামুষ হ, মরদ হ।" এই ছিল সন্যাসী বিবেকানন্দের বিদায় বাণী—এই বাণী দিয়েই তিনি বিংশ শতকের বাঙালী তরুণদের অভিষক্ত করে গিয়েছিলেন। আসন্ন মাতৃপূজার জন্ম বাঙালী যুবকদের তৈরি হওয়ার জন্ম তিনি যেভাবে ডাক দিয়ে গিয়েছিলেন, তেমনটি বৃষি আর কেউ পারেন নি। ঠিক এই সময়ে, স্বামীজির মহাপ্রয়াশের এক বছর আগে ভারজ-শ্রমণে এলেন জাপানী পরিব্রাজক ওকাকুরা। বিবেকানন্দের মানসক্ষা নিবেদিতা ওকাকুরার সঙ্গে পি. মিত্রের আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন ভারতসভা হলে এক

আলোচনা বৈঠকে ওকাকুরা কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মিলিড হন। সেই বৈঠকে কথাপ্রসঙ্গে এই জাপানী শিল্পসমালোচক বিশেষ জীব্রভার সঙ্গে বলেছিলেন: "আপনারা এতবড় একটা শিক্ষিত জাতি, কেন ইংরেজের পদানত হয়ে থাকবেন? স্বাধীনতার জক্ত প্রকাশ্য অথবা গুপুভাবেই হোক বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা আরম্ভ করুন।" সেই আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থরেন হালদার, ভূপেন বস্থ, অরবিন্দ ঘোষ এবং পি. মিত্র। ওকাকুরার কথাগুলি সকলের অন্তর স্পর্শ করেল, বিশেষভাবে মিত্তির সাহেবের। এই ইঙ্গিতটুকু তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

১৯০২। দোল পূর্ণিমা।

স্থান-২১ নম্বর মদন মিত্রের গলি।

শহরের রাজপথে আবীরের ধূলা, পিচকারিতে রঙের কোয়ারা, আনন্দে উদ্বেলিত নর-নারী। সেই উৎসবের অন্তরালে শহরের এই অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে ভাবীকালের বাঙালী তরুণদের মনের আকাশ স্থানেপ্রেমের অন্তরপ্পনে রঞ্জিত করে তোলার যে আয়োজন হয়েছিল, সেদিন শহরের উৎসবমন্ত নর-নারীর নিকট তার বার্তা গিয়ে পৌছয় নি। বাছাই করা মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন এইখানে; তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ছইজন—পি. মিত্র ও সোদপুরের শশীভূষণ রায়চৌধুরী। এই প্রসক্তে আরো একজনের নাম করতে হয়। তিনি সতীশচন্দ্র বম্ন সতীশচন্দ্র ছিলেন জেনারেল এসেম্ব্লী কলেজের সংশ্লিষ্ঠ ব্যায়ামাগারের একজন বিশিষ্ট কর্মী। শশীভূষণ গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মুক্তি আনার স্বপ্ন দেখতেন; তিনি কাজ করতেন গ্রামে। তিনিও এইরকম একটা সমিতি গঠনের কথা সেই সময়ে চিস্তা করছিলেন।

সমিতি স্থাপনের আগে এর নাম নিয়ে আলোচনা হয়। মিভির

সাহেব নারিকেলডাঙায় স্থর গুরুদাস ও গ্রে খ্রীটে সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেন। বৃদ্ধিন-চড়ের জীবিতকালে মুখ্যত শুর গুরুদাস, রেভারেও কালীচরণ ব্যানাজি ও ব্রাহ্মনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রচেষ্টায় বিশ্ববিত্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে স্থাপিছ হয়েছিল 'দোদাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ংমেন'। পরবর্তী-কালে এই সোসাইটি 'ইউনিভারসিটি ইনস্টিস্টাট' নামে পরিচিত হয়। ভারো আগে স্থরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল ছাত্রসভা। তিনিই তখন দেশের যুবকদের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের ক্রান্তিকালেই বাংলার বিশিষ্ট জননায়কগণ বাংলার ভক্তণ সমাজকে নৃতন আদশে উদ্দ্দ্দ করে একটি বিশেষ পথে তাদের পরিচালিত করার জন্ম চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। তাঁদের দেইসব প্রয়াস অনেক পরিমাণেই সার্থক হয়েছিল। এই ধারাপথেই বিংশ শতাকীর স্টনাকালে অমুশীলন সমিতির জন্ম যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, সে কথা বলা বাহুল্য। তথনকার দিনে বাঙালীর এমন কোন শুভ প্রচেষ্টা ছিল না যা স্তার গুরুদাসের আশীর্বাদলাভে ধক্ত না হয়েছে: দেশের কল্যাণকর সকল প্রয়াদের দঙ্গেই তিনি সংযুক্ত ছিলেন। স্বতরাং অনুশীলন সমিতিও তাঁর আশীর্বাদ ও সমর্থন হুই-ই माञ्च करत्रिन ।

পি. মিত্র যখন তাঁদের সংকল্পের কথা শুর গুরুদাসকে বলেন তখন তিনি বলেছিলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এইরকম একটি সমিতি গঠিত হডে চলেছে, তাতে আমার বিবেচনায় বঙ্কিমবাবুর 'অনুশীলন' নামটি গ্রাহণযোগ্য।

অফুশীলন !

পি. মিত্র কথাটি বারবার আপন মনে আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগলেন। এর চেয়ে যোগ্য নাম আর কিছু হতে পারে না, ডিনি ভাবলেন। সারদাচরণও ঐ নামটি সমর্থন করলেন। নাম

ভো নয় যেন একটি বীর্যপ্রদ মন্ত্র। এই অমুশীলন মন্ত্রেই তিনি বাঙালী তরুণদের উদ্বন্ধ করবেন। মদন মিত্রের লেনে সেই দোল-পূর্ণিমার পুণ্যক্ষণে স্থাপিত হলো অরুশীলন সমিতি। সমিডির কার্যালয় পরে ৪৯ নম্বর কর্মভয়ালিশ স্ত্রীটে স্থানাস্তরিত হয়। সমিতি স্থাপিত হলো এবং সকলেই পি. মিত্রকে এর অধিনায়ক মনোনীত করলেন। যোগ্য ব্যক্তিকেই নেতৃত্বপদে বরণ করা হয়েছিল, কারণ এই জাতীয় একটি প্রয়াসকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে যে ব্যক্তিছ, সাহস ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, প্রমথনাথের মধ্যে তা ষোল আনাই ছিল। সকলের উপর ছিল ত্যাগ: সে যুগের বাংলায় এমন ত্যাগী পুরুষ বিরল বললেই হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে যে সম্ভানধর্মের উল্লেখ করেছেন তার মূল কথাটাই ছিল ভ্যাগ। এটা উপলব্ধি করেছিলেন পি. মিত্র বিশেষভাবেই । তাঁর ভ্যাগের আদর্শ সেদিন অনেকের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। তাই সকলে তাঁকেই এই নব অভিযানে নেতারূপে বরণ করেছিলেন এবং তিনিও এই নবজাত সংগঠনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্ম সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ছঃখের বিষয়, এমন একটি মহৎপ্রাণ দেশপ্রেমিক বাঙালী সন্তানের কোন স্মরণ-সভা হয় না এদেশে।

শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন পূর্বক মনুয়াত্ব অর্জন করার সংকরে উদ্দুদ্ধ হলো বাঙালী বিংশ শতাব্দীর উষাকালে। "হে গৌরীনাথ! আমাকে মনুষাত্ব দাও"—সন্নাদীর এই আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। বাঙালী ভক্ষণ অভিযান করল মনুষ্যত্বের বন্ধুর পথে—যে পথে শুধু কন্টকের অভ্যর্থনা আর গুপুসর্প গৃঢ়ফণা। কলিকাভায় অনুশীলন সমিতি শ্বাপিত হৎয়ার সংবাদ যখন বাংলার জেলায় জেলায় প্রচারিত হলো তখন জাভীয়ভাবোধের যে উত্তাল বক্সা সর্বত্র স্বতঃস্কৃতভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তা এক কথায় অভ্তপূর্ব। অথচ বাইরে এর প্রকাশ বা উচ্ছাস সামাক্তই ছিল। মন্ত্রগুপ্তি ছিল এই সমিতির একটি বিশেষ বিধান। কথা নয়, কাজ—এই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য। বাঙালী

ব্দমাজের মনকে এক নৃতনভাবে পরিশীলিত করে তোলার জক্ত ইতিহাসের এক মাহেল্রকণেই জন্ম নিয়েছিল এই অফুশীলন সমিতি। এর সবচেয়ে বড় গৌরব এই যে, জন্মলগ্নেই এই সমিতি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আশীর্বাদলাতে ধক্ত হয়েছিল। তিনি এই তরুণদলকে কাজের অনেক উপদেশও প্রদান করেছিলেন। অফুশীলন সমিতির জন্মকালে এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যপদে নির্বাচিত হওয়ার গৌরব যাঁরা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, স্থবোধ মল্লিক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

সমিতির আখড়ায় লাঠি-ছোরা খেলা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। সভীশচন্দ্র বস্থু ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক। সমিতির প্রাথমিক খরচের টাকা এসেছিল স্বদেশপ্রাণ স্থবোগ মল্লিকের তহবিল থেকে। ইনি 'রাক্কা' উপাধি লাভ করেছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে নয়, তাঁর স্বদেশবাসীর কাছ থেকে, যখন তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ব্দস্য এক কথায় একলক টাকা দান করেছিলেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনও এঁর গোপনদানে সেদিন পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। কলিকাতায় অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হওয়ার অল্পকাল পরেই স্থাপিত হয় গুপ্ত সমিতি। যে ছইজন বাঙালী সন্তান বাহুবলে পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার কথা প্রথম চিন্তা করেন তাঁদের মধ্যে একজন श्रुलन अत्रविन्न त्वाय आत्र विछीय क्रन यछीत्वनाथ वरनग्राभाषाय (পরবর্তীকালের নিরালম্বস্থামী)। অরবিন্দ ঘোষের কথা স্বাই জ্বানে, কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আজ বিস্মৃতির তলে অবসুপ্ত। এই শতাকীতে ভারত তথা বাংলা দেশে বিপ্লবের রণগুরু যদি হন অরবিন্দ তাহলে তার প্রথম সেনাপতি যতীক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানে সংক্ষেপে এঁর কথা কিছু বলব।

প্রখ্যাত বিপ্লবী ডাঃ যাত্তগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি' প্রস্থে যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছেন।

সেই আলোচনা থেকে জানতে পারা যায় যে, "এঁর পূর্ব-আশ্রমের নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃভিটা বর্ধ মান জ্বেলার খানা জংশনের কাছে চালা গ্রামে। জন্ম ইংরেজী ১৯শে নভেম্বর ১৮৭৭ সাল। তিরোধান ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩• সাল। <sub>।</sub>পিডার नाम कालिमान वत्न्याभाधाय। छिनि ছिल्नि नतकाती हाकूरत: যশোহর ম্যাজিস্টেটের পেশকার। যতীক্রনাথ বাল্যকালে ভারী তুর্দ স্থি ছিলেন। ছেলেদের সর্দার; খেলাধূলা, ডানপিটেমিতে তাঁর সময় বেশ কাটত। পড়াশুনায় যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছেন না ভেবে পিতদেব চিন্তাকুল হয়ে পড়েন...মায়ের সম্বেহ পরিচালনায় ছুষ্ট বালক ক্রমে শিষ্ট হল। গ্রামের পড়া শেষ করে শহরে পড়তে গেলেন। ক্রমে তিনি এম এ অবধি পড়েছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় বৈঁচি গ্রামে হিরন্ময়ী দেবীর সঙ্গে! যথন তিনি যুবক ( যতীন্দ্রনাথ দেখতে স্মুদর্শন, হাষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠদেহ ছিলেন ও বালক বয়সেই পিল্কল চালনায় দক্ষ ছিলেন।)—তথন ভেতো বাঙালী, ভীক্ষ বাঙালীর ছুর্নাম ঘোচানর নেশায় তাঁকে পেয়ে বসল। ভিনি সৈক্তদলে ভর্ভি হয়ে বাঙালীর ছবিষহ ছুর্নাম মোচনের সংকল্প গ্রহণ করেন। ঈশ্বরলাভের জন্ম বৈছজন ঘরছাড়া হয়েছেন এদেশে। ইনি কিন্তু দিপাহী-জীবন লাভের জন্ম গৃহছাড়া হলেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লব বা বিদ্রোকে ইংরেজকে ভাডাতে চেয়েছিলেন। তিনি হিন্দি শেখার জন্ম এলাহাবাদে 'কায়স্থ পাঠশালা'য় 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে লেখাপড়া করেন।

'শুধু দৈনিক হতে সাধ হলেই তো হবে না ? সৈক্সদলে ভর্তি
হওয়া চাই। ইংরেজের সৈক্সদলে বাঙালীর স্থান নেই। ডিনি
দেশীয় রাজাদের সৈক্সদলে ঢোকার চেষ্টা করলেন। অবশেষে
উপস্থিত হলেন ভরতপুর রাজ্যে। এখানে স্থবিধা হল না।
যতীক্রনাথ বরোদায় উপস্থিত হলেন। বরোদায় অরবিন্দ ঘোষ
ভখন মহারাজের খাস-সচিব। তাঁর সাহায্যে তিনি 'যতীন্দর

উপাধ্যায়' এই নামে বরোদার সৈম্মদলে ঢুকলেন। সাধারণ সৈম্ম স্থয়েই ঢুকলেন এবং ক্রমে যুদ্ধের নানা-বিভাগীয় বিছা আয়ত্ত করেন। অবশেষে তিনি হলেন মহারাজার শরীর-রক্ষক। লম্বাচওড়া চেহারা, অতি সবলদেহ, মুখে-চোখে প্রতিভার দীপ্তি। অরবিন্দ তাঁকে খুব ভালবাসতেন। ত্রীন্দ্রনাথ ১৯০২ সালে অরবিন্দের কাছ থেকে সরলা দেবীর নামে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে বাংলায় আসেন। এখানে মিত্তির সাহেবের আমুকূল্য লাভ করেন এবং অমুশীলন সমিতির সঙ্গে পরিচিত হন। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্ম সারকুলার রোডে স্থকিয়া স্ত্রীট থানার কাছে একটি বাড়ি ভাড়া করে ভিনি সন্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। এখানে একটি সমিতি স্থাপন করা হল। এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল বিপ্লবী-নীড়। এখানে খোড়দৌড়, সাইকেল, সাঁতার, মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা শেখানো হতো এবং বিপ্লবীভাবে উদ্বদ্ধ করার জন্ম বক্তৃতা ও পাঠচক্র পরিচালিত হতো। ভগিনী নিবেদিতা এটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। নিবেদিত। যতীক্রনাথকে রাজনীতি শেখানোর জন্ম বিপ্লববাদের অনেকগুলি वर्डे मिर्यिছिलन।"

এই যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের কাহিনীর নায়ক বাঘা যতীনের প্রথম পরিচয় হয় ১৯০০ সনে যোগেন বিভাভ্ষণের বাড়িভে; সে কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব। "যতীনের কথা শুনেছ ?" \

এই কথা একবার শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী আশ্রমে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ শিশ্যকে জিজাসা করেছিলেন। তারপর তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ধীর, গন্তীর ও সংযত কণ্ঠস্বরে তিনি বলেছিলেন: "একটি অন্তুভ আশ্চর্য মানুষ! পৃথিবীর যে কোন দেশের মনুশ্বসমাজের প্রথম সারিভে তাঁর আসন। সৌন্দর্য ও বীর্যবতার এমন সম্মিলন আমি কখনো দেখিনি। একজন যোদ্ধার তুলাই ছিল তাঁর দৈহিক উচ্চতা।"

শ্রী অরবিন্দের এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটি থেকে সেই বিপ্লবী নায়কের ষে পরিচয় আমরা পাই, বাঘা যতীন সম্পর্কে আমাদের মনে তা একটি স্মুম্পষ্ট ধারণা সহজেই অন্ধিত করে দেয়। বাংলার বিপ্লবী সমাজে তাঁর যে একটি অনক্সলন্ধ স্থান ছিল সে বিষয়ে কোন দ্বিমত বা বিতর্কের অবকাশ নেই। একটি অথগু বীর্যবন্তার শুচিশুল্র বিপ্রহান মূর্তি ছিলেন তিনি। সেই মূর্তি আজ আমাদের স্মৃতিপটে মান। যখন আমরা এই মূর্তিকে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমিকায় সংস্থাপিত করে নিরীক্ষণ করি তখন কি দেখতে পাই গুদেখতে পাই যে, মৃত্যুঞ্জয়ী এই বীর নায়ক ও তাঁর বিপ্লবী সহকর্মী চতুষ্টয় বালেশ্বর মুদ্ধে আজ্বদান করে পরবর্তী কালের বিপ্লবীদের জক্ষ আত্মোৎসর্গের একটা নৃতন আদর্শ রেখে গেছেন। বাঘা যতীনের যা কিছু মহিমা, যা কিছু শোর্য তার সবটাই বালেশ্বের বুড়িবলক্ষের তীরে ক্ষণেকের জক্ষ উদ্রাসিত হয়ে উঠেছিল। সেই ক্ষণকালের উদ্রাসন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে চিরকালের সম্পদ হয়ে আছে।

বালেশবের ইতিহাসটা কি ?

উড়িন্তার সমুত্রকৃলে বিদেশ থেকে আদবে আগ্নেয়ান্ত্র বোঝাই-করা একখানা জাহাজ। সেই জাহাজ থেকে সেইদব অন্তর গ্রহণের পরি- কল্পনা নিয়ে বাদা যভীন সদলে ও সংগোপনে উপস্থিত হন সেখানে। কোন একটি সূত্রে সেই সংবাদ জানতে পেরে কলিকাতা থেকে একটি সশস্ত্র পুলিশবাহিনী তাঁদের অফুসরণ করে। এই বাহিনীর সঙ্গে সামুচর যতীক্রনাথ সংঘর্ষে লিপ্ত হন। একদিকে পাঁচজন, অক্সদিকে ভার বিশগুণ। হয়ত আত্মসমর্পণ করলে তাঁরা বাঁচতে পারতেন, কিন্তু অপূর্ব বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা করলেন সম্মুখ যুদ্ধ, দেখালেন ষ্মাত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা। এই বীরত, এই আত্মদানই বাঘা যতীনের জীবনেতিহাসের মর্মকথা। সেই মহিমময় জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা সহজ নয়। বিপ্লবী জীবনের ইতিহাস লেখা খুবই কঠিন, কারণ বাইরের ঘটনাবলীর মধ্যে সে-জীবনের অভিব্যক্তি সামান্তই দেখতে পাওয়া যায়। বাঘা যতীনের জীবনকথা ইতিপূর্বে কেউ কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন, তবে জীবন-চরিতের আধুনিক সংজ্ঞার মানদণ্ডে বিচার কর*লে পরে সেগুলির মূল্য* বা উপযোগিতা সামাস্তই। ঘটনার অন্তরালেই আবিষ্কার করতে হয়, বিপ্লবীর জীবন। বিপ্লবী-মানদের গতি-প্রকৃতি যেমন বুঝতে হয়, তেমনি বুঝতে হয় ভার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ধারাপ্রবাহ। বুঝতে হয় কোন্ উৎস থেকে তাঁরা তাঁদের জীবনের পাত্রে আহরণ করেন আহিতাগ্লি। এঁদের জীবনকে নিয়ে কাহিনী ও কিম্বদম্ভীর সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের নয়, কিন্তু কাহিনীর মধ্যে বিপ্লবীজীবনের প্রতিফলন কভটুকুই বা থাকে ? বাঘিনী যেমন তার শিকার মেরে ফেলে ফিরে যাবার সময় তার লেজটি দিয়ে তার পায়ের ছাপ মুছে ফেলে, বিপ্লবীরাও তেমনি তাঁদের কীর্তিকলাপ মুছে ফেলতেই ছিলেন সমধিক আগ্রহী। তাঁদের আত্মত্যাগ তাই সার্থক হয়েছে তাঁদের আত্ম-অবলুপ্তির ভিত্য।

বাঘা যতীনের আশ্চর্য জীবনটাও ছিল এমনি আত্মতাগ আর আত্ম-অবলুপ্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। তিনি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন বলে জানা যায় আর ধর্মজীবনে তিনি গুরুদ্ধপে এমন এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষকে বরণ করেছিলেন যাঁর

হাতের মুঠোর মধ্যে বিশ্বত ছিল সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ক্ষমভা। শ্রীমং ভোলানন্দ গিরিমহারাজের শিশ্ব হওয়ার মত যোগ্যতা তাঁর ছিল। আবার তিনি জননী সারদা দেবীর স্নেহ ও আশীর্বাদ ছই-ই লাভ করেছিলেন। কাজেই বাঘা যতীনের জীবনেতিহাল আলোচনা করতে হলে বহিরক ঘটনা অপেক্ষা তাঁর অন্তরজগতের উপর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়। তাঁর পূর্ববর্তী জীবনীকারদের মধ্যে কেউ এটা করেছেন বলে আমার মনে হয় না। ইতিহাস যেমন, আর্ণল্ড টয়েনবি ও ক্রোচের মতে, কেবলমাত্র সন-তারিখের ফিরিস্তি নয়, বা সাম্রাক্ষ্যের উত্থান-পতনের বিবরণ মাত্র নয়, তেমনি প্রকৃত বিপ্লবীর জীবনও কয়েকটি ঘটনার সমষ্টি নয়, তার চেয়ে অনেক কিছু বেশি। বালেশ্বর যুদ্ধের নায়কের জীবন বা তাঁর সহকর্মী চতুষ্টয়ের ব্দীবন ছিল দেশাত্মবোধের আগ্নেয় চেতনায় উদুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ। উপনিষদের সঙ্গে এইসব জীবনের তুলনা করা চলে—এখানে সব কিছুই বর্ণিত হয়েছে সূত্রাকারে। সেইসব স্থুত্র অবলম্বন করে আমরা এই বীর যোদ্ধার জীবনকথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

7pp0 1

কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্ভুক্ত কয়াগ্রাম।

এইখানে থাকতেন একটি শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার। তাঁদের উপাধি চটোপাধ্যায়। এই চাটুয্যেরা ছিলেন বাঘা যতীনের মাতৃল বংশ। তাঁর বড়মামা বসস্তকুমার চটোপাধ্যায় ছিলেন কৃষ্ণ-নগরের একজন সরকারী উকিল। বলতে গেলে তখনকার দিনে কৃষ্ণ-নগরে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—সম্মানে এবং প্রতিষ্ঠায়। বিক্তশালী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সঙ্গতিসম্পন্ন। দানে ছিলেন মৃক্তহস্ত, দরিজের উপকার করতে সর্বদা সচেষ্ট। তাঁর এই

মাতুলের অনেক সদগুণ বাঘা যতীনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল।
সেক্তমানা হেমস্তকুমার চটোপাধ্যায় ছিলেন ডাক্তার। তিনি থাকতেন
কলিকাভার শোভাবাজারে। তথনকার দিনে এল. এম. এস. পাশ
করা ডাক্তার হলেও তাঁর পশার ছিল যথেষ্ট এবং তিনি
উপার্জনও করতেন প্রচুর। ইনিও তাঁর জ্যেষ্ঠের মত ছিলেন
পরোপকারী ও বদাস্থপ্রকৃতির লোক। হেমস্তবাবুর বাড়িটা ছিল যেন
একটা ধর্মশালা—দেশের সকল লোকের জস্ত সর্বদা উন্মৃক্ত। তাঁর
ছিল মাত্র ছটি পুত্র—কিন্তু তাঁর কলিকাভার বাসায় থেকে গ্রামের
অনেকগুলি ছেলে, কেউ স্কুলে, কেউ বা কলেজে লেখাপড়া করত।
বস্তুত কয়াগ্রামের গৌরবস্বরূপ ছিলেন এই ছই মহংপ্রাণ বাঙালী
সন্তান—বসন্তকুমার ও হেমন্তকুমার। তাঁর শৈশবজীবনে এই ছই
মাতুলের জীবনাদর্শ থেকে ভাগিনেয় যতীন্দ্রনাথ যে তাঁর চরিত্রগঠনের
উপাদান পেয়েছিলেন, ভাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই কয়াগ্রামে মাতৃলালয়ে ১৮৮০ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর ( মভাস্তরে ডিসেম্বর, ১৮৭৯ ) জন্মগ্রহণ করেন বাঘা যতীন। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান ও একমাত্র পুত্র। যতীন্দ্রনাথের একটি মাত্র দিদি ছিলেন; নাম বিনোদবালা। মুখ্য্যেরা ছিলেন যশোহরের অধিবাসী। এই জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিণাকুণ্ড থানায় বিশ্বালি গ্রামে এরা বাস করতেন। যতীনের পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন ব্রহ্মন্তোরভোগী একজন ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত তেজস্বী প্রকৃতির মানুষ। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন এই অঞ্চলে নীলের চাষ হতো। নীলকুঠির সাহেবদের তখন ছিল দোর্দণ্ড প্রভাপ। স্বাই তাঁদের ভয়ে তটস্থ থাকত। এই নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের ফলেই বাংলাদেশে প্রথম গণ-বিদ্রোহ, নীলকর আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনের সঙ্গে চিরকালের জন্ম বিশ্বভিত হয়ে আছে তিন জন বাঙালী সন্তানের নাম—হরিশ্চম্ব মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধ মিত্র আরে মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তাঁদের

সঙ্গে আরো একজনের নামের উল্লেখ করতে হয়—পাজী লং সাহেব। হরিশ্চন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকুঠির সাহেবদের অভ্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হতো। দীনবন্ধু মিত্র সেইসব বিবরণকে তাঁর 'নীল দর্পণ' নাটকে রূপ দিলেন আর মাইকেল ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের এই যুগান্তকারী নাটক। সেই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন পাজী লং সাহেব। কুঠিয়াল সাহেবরা মামলা এনেছিল হরিশ্চন্দ্র ওলং সাহেবের বিরুদ্ধে। বাংলা নাটকে দীনবন্ধুর নাম্বের উল্লেখ ছিল না বলে সাহেবরা তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করতে পার্রেন নি।

নীল-বিদ্রোহের ইতিহাসটা এখানে বলা দরকার। এই বিদ্রোহ ঘটেছিল ১৮৫১ সনে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশ থেকে যে-সব পণ্যন্দ্রব্য রপ্তানি করতো তার মধ্যে নীল ছিল একটা। বাংলাদেশে নীলচাষের একচেটিয়া অধিকার ছিল কোম্পানীর। কোম্পানী যখন নীল চাষ করা থেকে বিরত হলো, তখন অনেক ব্যবসায়ী ইংরেজ এই চাষে মন দেয়। এদেরই বলা হতো নালকুঠির সাহেব, নীলকর সাহেব বা কুঠিয়াল সাহেব। খুব লাভের ব্যবসা ছিল এই নীলের চাষ। তাই নীলকর সাহেবরা বেশী নীল উৎপাদনের জ্বন্স চাধীদের উপর করতো অকথ্য অভ্যাচার। নীল-কুঠিয়াল সাহেবদের সবাই ভয় क्रबा-नार्द्राणा, श्रुनिम, अभिनात, गाँ जिनात, ठायी-नकरनरे। ধানের জমিতে জোর করে নীল বোনাতো। প্রজারা আপত্তি করলে শুনত না। তখন এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হলো প্রকাণ্ড ৰিকোভ। সেই বিক্ষোভ ক্রমে রূপান্তরিত হয় তীব্র আন্দোলনে। ইতিহাসে এরই নাম নীল আন্দোলন বা নীল-বিদ্রোহ। পঞ্চাশ লক্ষ চাষী সেদিন একযোগে ধর্মঘট আরম্ভ করেছিল। ফলে नीलंब हार প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। नील-বিজোহই ইংরেজ আমলের ভারতে প্রথম গণ-আন্দোলন।

বাংলাদেশে নদীয়া-যশোহর-খুলনা অঞ্চলে নীলের চাষ হতো;
এই সব অঞ্চলে বছ কুঠি ছিল। এমন একটি কুঠি ছিল উমেশচন্দ্র
মুখোপাধ্যায়ের প্রামের নবগঙ্গার তীরে সিদরে নামক প্রামে।
ঝিনাইদহ মহকুমার সবাই ভয় করত এই কুঠির শেরিফ সাহেবকে।
"সাহেব যখন ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে যেতেন, যে কেউ তাঁর
সামনে পড়ত, সকলেই মাথা নীচু করে তাঁকে সেলাম করত। শুধু
মাথা নীচু করতেন না সাহেবের কাছে এই মুখুয্যে মহাশয়। সে-যুগে
এ রকম প্রবল প্রতাপান্বিত হুর্ধর্ঘ নীল-কুঠিয়াল সাহেবের কাছে যে
মাথা নীচু হতো না, সে মাথা যে কতখানি উঁচু ছিল আর তার
অর্ধ স্থ মেরুদগুটি যে কতখানি শক্ত ছিল, আজকের দিনে তার যথার্থ
ধারণা করা কঠিন।"

পিডার এই ভেজ পুত্র যতীন্দ্রনাথের মধ্যে যোল আনা দেখা গিয়েছিল। তাঁরও মাথা ও মেরুদণ্ড প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজশক্তি ভাঙতে বা নোয়াতে পারে নি। সেইজন্যই বুঝি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—"যতীন একটি আশ্চর্য মানুষ।" শক্তিতে, সাহসে ও বীর্ঘবস্তায় তিনি ছিলেন সত্যিই অতুলনীয়। উমেশচন্দ্র খুব অন্ধ বয়সেই মারা যান। তথন তাঁর বিধবা পত্নী শরৎশশী দেবী নাবালক পুত্র যতান ও নাবালিকা কন্যা বিনোদবালাকে নিয়ে বিপদে পড়লেন। উন্নত আদর্শের হিন্দু মহিলার প্রতিমূর্তি ছিলেন শরংশশী; কবিছ-প্রতিভার সঙ্গে আরো অনেক গুণ ছিল তাঁর। স্বামী ছিলেন ব্রহ্মোত্তর-ভোগী ব্রাহ্মণ; সম্বল বলতে তাঁদের কিছুই ছিল না। বসম্ভকুমার ও হেমস্ভকুমার ছ'জনেই তাঁদের বোনকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর এই বিপদের সময় স্বভাবতই তাঁরা স্থির থাকতে পারলেন না। নাবালক ভাগিনেয় ও নাবালিকা ভাগিনেয়ীকে মামুষ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাঁরা। তাদের নিয়ে বোনকে ক্যান্তামে চলে আসতে অনুরোধ করলেন তাঁরা। উমে<del>শচন্ত্রের</del> মুত্যুকালে যতীনের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বংসর।

শরংশশী পেলেন ভাইদের আশ্রয়। নিশ্চিস্ত হলেন ডিনি।

পুত্রের মুখ চেয়ে সহায়-সম্বলহীনা বিধবা বুক বাঁধলেন। স্বামীরু শোক ভূলে তিনি ছেলেটিকে মাতুষ করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ পিত্রালয়ে তাঁর এবং তাঁর পুত্র-কন্যার আদর-যত্নের এতটুকু ত্রুটি হলো না। অতঃপর সংসারের সকল দায়িত্ব অগ্রজরা অর্পণ করলেন তাঁদের বিধবা সহোদরার উপর। প্রাক্ষত উল্লেখ করা দরকার যে, উত্তরকালে যে তুর্জয় সাহস, ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম-পরারণভার জন্য বাঘা যভীন বিপ্লবী সমাজের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষের কাছ থেকেই। যে বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, সেই বংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এইদব বিবিধ গুণের অধিকারী অনেকেই ছিলেন। আর যে নৈতিক শক্তির প্রকাশ দেই বিপ্লবী-বীরের চরিত্রে আমরা প্রতাক্ষ করি তার অনেকটাই তাঁর মধ্যে কিশোর বয়সেই সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর পিতা-মাতা ও আদর্শ-চরিত্র মাতৃল হুইজনের কাছ বংশগরিমা না থাকলে কেউ কখনো বড হয় না। পারিবারিক ঐতিহ্য আর উন্নত পারিপার্থিক—এরই ফলে গঠিত হয় চরিত্রের বনিয়াদ। এদিক দিয়ে বাঘা যতীন যে বিশেষ দৌভাগাবান ছিলেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাঘা যতীনের জন্মকালের পারিপার্শ্বিকটা কিরকম ছিল, সেটাও আমাদের একটু জানা দরকার। তাঁর জন্মকাল ১৮৮০। বাংলার নবজাগরণের তখন পূর্ণ পরিণত অবস্থা। সাহিত্যের সকল দিক—কাব্য, নাটক ও উপন্যাস তখন অনেকখানি পরিণতি লাভ করেছে। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাও জাগ্রত হতে আরম্ভ করেছে। সমাজজীবনে একের পর এক দেখা দিয়েছে ভাব-বিপ্লব। বিভাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, বৃদ্ধিমচন্দ্র, ভূদেব, স্থুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীবিবৃন্দ তখন বাঙালীর ভাবজীবনের উপর নেভৃত্ব করছেন

অপ্রতিহত প্রভাবে। একা রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথই তথন রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড ভাব-বন্যার সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে একটি নৃতন মানস-মণ্ডল রচিত হয়ে চলছিল। তাঁরই হাতে প্রকৃতপক্ষে বাঙালী রাজনৈতিক দীক্ষা লাভ করেছিল, বলা চলে। ভার আগে শেষ হয়েছে বিন্তাসাগরের সমাজ-বিপ্লব, যার ফলে উদার মানবিকতার পথে বাঙালী অনেকখানি অগ্রসর হতে পেরেছিল। সেই একই সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ধর্মজগতে এসে গিয়েছে সংস্কারের প্রবল বন্যা। আর এর মাঝখানে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে এক অর্ধ শিক্ষিত হিন্দু সাধক আপন মনে সর্বধর্মসমন্বয়ের সাধনা করে চলছিলেন। হিন্দুধর্ম তখন বেদান্তের উদার বাণীর ভিত্তিতে পুনরুখানের অপেক্ষায় আর সেই অভ্যুত্থানকে যিনি বিশ্বব্যাপী করে তুলবেন সেই বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসী তখন সবেমাত্র এই মাতৃসাধকের সারিধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন।

এই ছিল সেই ১৮৮০ সনের বর্ণাত্য পারিপার্থিক আর সেই পারিপার্থিকের মধ্যে শহর কলিকাতা থেকে বহু দূরে গড়াই নদীর ভীরে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীঅরবিন্দ-কথিত ভাবীকালের আশ্বর্য মান্নুষ বাঘা যতীন। সেই গড়াই নদীর তীরেই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবন। এই বিচিত্র পারিপার্থিক থেকেই এই শিশু যে তার প্রাণরস আহরণ করে নিয়ভি-নির্দিষ্ট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। ১৮৮০ সনের বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে যিনি ছিলেন সেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের জীবিতকালেই কয়াগ্রামের এই শিশু, যশোহর জেলার মুখুযোবংশের রত্ন যতীক্রনাথ অসাধ্য সাধন করেছিলেন মাত্র পাঁয়ন্তিশ কি ছত্রিশ বংসর বয়সে। শ্রীঅরবিন্দ মিধ্যা বলেন নি, যতীক্রনাথ এক আশ্বর্য মানুষ ছিলেন। উার এই উক্তির সূত্র ধরেই আমরা বিপ্লবী-নায়কের জীবনের অস্ত্রংগরে প্রবেশ করব।

भंतरभंगी थूव अञ्च वय़रमहे विश्वा हरायहिएनन।

ভাগ্যের উপর কারো হাত নেই, তাই ভগবানের এই বিধান তিনি মাথা পেতে নিলেন। স্বামীর অকালমূহ্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল সুখ, সম্বন, আশা তাঁর কাছে শৃত্য ও অর্থহীন হয়ে গেল। তার উপর এই বিধবা নারী ছিলেন একেবারেই নিঃসম্বল। শুধু ছেলেমেয়ে ছু'টির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁকে জীবনধারণ করতে হলো। স্বামীর বংশের বাতি এই যতি—তাঁর প্রথম সন্তান। এই ছেলেকে মাত্রব করতে পারলে আবার যদি বিধবার ভাগ্যে সুখের দিন ফিরে আসে। শিবরাত্রির সলতে এই পুত্র; ভাই শ্বংশশী তাঁর মাতৃহদয়ের সকল স্নেহ, সকল উত্তাপ দিয়ে একে ঘিরে রাখতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে উমেশচন্দ্র তাঁর সহধর্মিণীকে একদিন কথায় कथाय वरलिছरलन, "भूशूरग वर्रामत देखिशमणे। एवा क्राना, वर्ष्ट्रवो. আর তোমাদের বংশ-গৌরবের কথাও কিছু জানো। এই ছুই বংশের পূর্বপুরুষদের বহু পুণ্যের ফল এই তোমার ছেলে। আমি এর ঠিকুজি বিচার করিয়েছি, দেখেছি যে এক ক্ষণজন্মা পুত্র আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছে। পিতৃকৃঙ্গ ও মাতৃকৃলের মুখই শুধু সে উজ্জ্বল করবে না, সেই সঙ্গে দেশেরও মুথ উজ্জ্বল করবে সে। পণ্ডিত রামময় ভট্টাচার্য মহাশয়ের গণনা কখনো নিক্ষল হয় ना।"

একদিন ছপুরবেলায় তাঁর ঘরে বসে এই কথা ভাবছিলেন শরংশশী। তখন তিনি ছেলেমেয়ে ছ'টিকে নিয়ে বাপের বাড়িছে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্রয় ঠিক বলা চলে না, কেননা তাঁর অগ্রহ্ম বসস্তকুমার ও হেমস্তকুমার ছ'জনেই তাঁদের সহোদরাকে অসীম স্নেহের চক্ষে দেখতেন, সেকথা আগেই বলেছি। পুত্র এখনো ছেলেমান্ত্র্য, তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা আপাততঃ কয়াগ্রামের পাঠশালাতেই করা হয়েছে; দাদা বলেছেন পরে তাকে কৃষ্ণনগরের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে। যে কয়াগ্রামের স্থলর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে

ষভীব্দনাথের শৈশবজীবন অভিবাহিত হয়েছিল, পদ্মা-ভীরবর্তী সেই ছোট্ট গ্রামটি বড় মনোরম ছিল।

"প্রামের পশ্চাতে তিন মাইল দ্রে পদ্মা; সম্থাধ পদপ্রাস্থে পদ্মার শাধানদী গড়াই। বর্ষাকালে গড়াই-এর মূর্তি হয় ভীষণা, ভয়ন্করী। তথন নদীতীরের ঘাটে-ঘাটে লোকে স্নান করে দলবদ্ধ হয়ে, কুমীরের ভয়ে কেউ একা জলে নামতে সাহস করে না। এমন কি একা তথন নদীর তারে দাড়ালেও, নদীর সেই ভয়ন্করী মূর্তি দেখে ভয়ে লোকের গা ছমছম করে। কিন্তু কয়াগ্রামের সেই অল্পরয়ন্কা বিধবা রমণীটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তিনি বর্ষাকালেও নিজ্য স্থানে আসেন পাঁচ বছরের হাইপুষ্ট চঞ্চল ছেলেটিকে কোলে করে নির্দ্ধন ঘাটে। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেন আর ছেলেটিকে সাঁভার শেখান। মাঝে মাঝে ছেলেটিকে জলে দ্রের দিকে ঠেলে দেন আর অভয় দিয়ে বলেন: ভয় কি যতি, আরো এগিয়ে যা, আরো এগিয়ে যা।"

এই ছিলেন শরংশশী দেবী।

বর্ষায় ফীতা যে গড়াই নদীর বুকে প্রবল তরঙ্গ আর আবর্ত, যার অসীম জলধারা ছুটে চলেছে প্রচণ্ড বেগে, পদ্মার মতোই যে নদী বর্ষাকালে ভীষণ রূপ ধারণ করে, কুমীর ও হাঙ্গরে পূর্ণ থাকে, সেই গড়াই নদীতে নিঃশঙ্কচিত্তে সাঁভার শেখাচ্ছেন তাঁর একমাত্র পঞ্চমবর্ষীয় শিশু পুত্রকে এক বিধবা জননী—এ দৃশ্য কল্পনা করঙ্গেও আমাদের মন আতঙ্কে শিউরে ওঠে। এযে নিজের হাতে নিজের ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া। বাংলাদেশে সেকালে এমন মা ক'জন ছিলেন আমরা জানি না, তবে শরৎশশীর মতো এমন নিঃশঙ্কচিত্ত মা যে খুব খেশি ছিলেন না, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। ভবিশ্বতে যিনি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিভাঁকিচিত্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্চা লড়বেন, সেই যভীজ্ঞনাথের শৈশবজীবনের এই ঘটনাটি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সুন্দর ভাবেই সঙ্গতি বজায় রাখে না কি ?

যখন কেউ তাঁকে বলত, তোমার প্রাণে কি ভয় নেই—ঐচুকু ছেলেকে নদীর মাঝখানে ঠেলে দিচ্ছ, তখন শরংশশী হেসে বলতেন—ও যে মরদ, গড়াই নদী তো সামাক্ত, ও একদিন পদ্মা-মেঘনা সাঁতরে পার হবে। বাঘা যতীনের উপযুক্ত গর্ভধারিণী বটে—নইলে এমন নির্ভীকতা কোন্ নারী দেখাতে পারেন ? সত্যিই উত্তরকালের ব্রিটিশ রাজশক্তির অন্তরে যিনি মহাত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন, সেই চিরনির্ভীক বিপ্লবী নায়ক যে একজন আশ্চর্য চরিত্রের মান্ত্র্য ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে ? শৈশবে হরন্ত গড়াই নদীর তরঙ্গ-সমাকুল বুকে সাঁতার শেখা থেকে আরম্ভ করে বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে টেগার্ট-লোম্যানের সঙ্গে সম্মুখ্ছে আত্মবলি দেওয়ার দিনটি পর্যন্ত, এই বিপ্লবীর জীবনে বাঁকে বাঁকে আছে সহস্র রক্ষের বিশ্বয় আর চমক।

পৃথিবীতে যাঁরাই বিধাতৃনির্দিষ্ট কোন একটি বিশেষ ভূমিকায় আংশ গ্রহণের জন্ম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের বাল্যজীবনের আচার-আচরণ ও স্বভাবের মধ্যেই তার আভাষ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যতীক্রনাথের জীবনেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। তাঁর এক জীবনীকার (ইনি সম্পর্কে যতীক্রনাথের মাসতৃতো ভাই—শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়) তাঁর শৈশবজীবনের কিছু ঘটনা লিপিবছ করেছেন। এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

"মাতৃলালয়ে ছোট যতি দিন-দিন বড় হয়ে উঠতে লাগল।
বাষাের্দ্ধির সঙ্গে তার কচি মনের উপরে পড়তে লাগল পারিপার্থিকের
ছাপ আর প্রভাব। বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল জেলাবার্ডের রাস্তা।
ঐ রাস্তা দিয়ে সকালবেলাতে কৃষ্টিয়া থেকে আসত ডাক-হরকরা
কাঁধে ডাক-ব্যাপ বহন করে, দক্ষিণ হস্তে একটি সড়কি নিয়ে ছুটতে
ছুটতে এসে উপস্থিত হোত। তার সড়কির বাঁটে বাঁধা থাকত
ঘুঙ্র দ্র থেকে সেই ঘুঙ্রের বুম্র-বুম্র শব্দ শুনে যতি চকিত
হয়ে উঠত আর ছুটে বাইরে বেলগাছটির তলে এসে দাঁড়াত।
ডাক-হরকরা এই বেলগাছটির তলেই তার ডাক-ব্যাপ নামাত;
কপালের উপর থেকে তার বিস্তম্ভ বাঁকড়া-বাঁকড়া চুলগুলাে সরিয়ে
দিয়ে ললাটের ঘর্ম মুছে ফেলত। যতি এসে, একেবারে কাছ ঘেঁষে
বসে ডাক-হরকরার সঙ্গে আলাপ করে নিত।"

বালকের মনে সহস্র কৌতৃহল, সহস্র জিজ্ঞাসা।

কত দূর পথ অতিক্রম করে ডাক নিয়ে আদে কয়াগ্রামে এই ডাক-হরকরা। আথের ক্ষেত পেরিয়ে, শ্মশান ঘাট পেরিয়ে তাকে পথ চলতে হয়। ক্ষেতের মধ্যে থাকে কতো বুনো শুয়োর আর শ্মশানে থাকে কত ভূত-পেত্নী। ডাক-হরকরার কি ভয় করে না ?

বালক ভাবে। তাই একদিন সে ডাক-হরকরাকে আচমকা জিজ্ঞাস। করল যদি কোনদিন বুনো শুয়োর তোমাকে তাড়া করে, অথবা যদি কোন দিন তুমি বাঘের সামনে আস, তখন কি হবে ? শুশান ঘাটে ভূত-পেত্নীতেও তো সন্ধ্যেবেলায় তোমার ঘাড় মটকে দিতে পারে ? তোমার ভয় করে না ?

ভয় ?

ডাক-হরকরা হেসে বলে, আজ দশ বছর ধরে এই কাজ করছি, ভয় করবে কেন ? এই যে হাতে ইনি রয়েছেন—এই বলে সে তীক্ষ-শীর্ষ সেই লোহার বল্লমটা বালককে দেখিয়ে বলে—এই সড়কি যভক্ষণ ডার হাতে আছে, তভক্ষণ বুনো শুয়োর, কি বাঘ, কি শাশানের ভূত-পেত্নী, কোন কিছুর জফ্যেই তার ভয় নেই।

- —তুমি ভূত বিশ্বাস কর ? আচমকা জিজ্ঞাসা করে বালক।
- —ना नानावाव । "श्रष्टे कवाव त्मय छाक-श्रवकता।
- —কেন গ
- —আমি তো কোনদিন দেখিনি, আর যা কখনো দেখিনি, ভার

  অভ্যে ভয় করব কেন ?
- —কিন্ত সবাই যে বলে বিন্দীপাড়ার ঘাটের শ্মশানে ভূত-পেত্নী আছে, সন্ধ্যেবেলায় ওখানে গেলে তারা মান্থবের ঘাড়্মটকে দেয়।
- —আমি এসব কিছু বিশ্বাস করিনে দাদাবাবু। ওসব লোকের বানানো গল্প।

যতির একটা কৌতৃহলের নিরসন হলো।

ডাক-হরকরা যখন বলছে, তখন নিশ্চয়ই ভূত-পেত্নী বলে কিছু নেই। তবু সে নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। সেদিন পাঠশালার ছুটির পর বাড়িতে এসে হাত-মুখ ধ্য়ে জলখাবার খেয়ে সে তার মা-কে বলে, মা, আজ সন্ধ্যেবেলায় আমি একবার বিন্দীপাড়ার ঘাটে যাব।

- কি জন্মে যাবি ? ওখানে তো শ্মশান।
- ঐ শ্মশানঘাটেই যাব—দেখব ভূত-পেত্নী ব্ৰলে সভি্য কিছু আছে কিনা।
- —পারবি যেতে একলা ? ভয় করবে না ? কাউকে সঙ্গে নিয়ে যা।
- —না মা, আমি একলাই যাব। ভয় করবে কেন? তুমি আমার মাথা ছুঁয়ে দাও।
- কিন্তু সকাল সকাল ফিরে আসিস, আর কোথাও যাস না যেন, এই বলে শরংশশী দেবী ছেলের মাথায় ডান হাতথানি রাখলেন কিছুক্ষণের জক্য। ছরস্ত গড়াই নদীর জলে যাকে তিনি সাঁতার শিখিয়েছেন, সেই তাঁর পুত্র যাতে অভিজিৎ হতে পারে, এই ছিল তাঁর অস্তরের নিভ্ত কামনা। তথন সন্ধ্যা হয় হয়। যতি এসে দাঁড়াল বিন্দীপাড়ার ঘাটে। অদ্রেই শাশান। চারিদিক নির্জন। ক্রন্মে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলো। ছ'একটা শেয়াল বিকট চীৎকার করে উঠল। ঘাটে মানুষ নেই। শাশানে একটি অর্ধ দম্ব চিতার স্তিমিত আগুণের আলোয় কিছুটা অংশ স্বল্পালোকিত। দক্ষিণ-দিকটায় বট-পাকুড়ের নিবিড় বন। যতি স্বচ্ছন্দে কিছুক্ষণ সেই জনহীন শাশানে ঘুরে বেড়াল। ভয় তো দূরের কথা, তার গা এতটুকু ছমছম করল না।

## আর একটি ঘটনা।

"প্রামের প্রান্তে গড়াই নদীর ওপরে ইস্টার্ন-বেঙ্গল রেলওয়ের গড়াই ব্রিজ। ব্রিজের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি ছুটে চলে যায়; বালকেরা বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। যতি মাঝে মাঝে অবাক বিস্ময়ে ভাবে—এই বিশাল অতল খরস্রোতা নদীর উপরে মানুষ কি করে এমন সাংঘাতিক মজবৃত ব্রিজ গড়ে তুলল। সে মাসীমা, পিসীমা, মামীমাদের জিজ্ঞাসা করে। তাঁরা গল্প করে তানান সেই বিশ্বয়কর কাহিনী। সাহেবরা এল ব্রিজ গড়তে, হাজার হাজার লোক লাগাল। খানিক গাঁথা হয়, আবার ভেঙে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে মান্থযের ভীষণ লড়াই। প্রোতের ধাকায় যখন গাঁথুনী ভাঙতে আরম্ভ করে, তখন মজ্রেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। একবার মজ্রেরা যখন এমনি করে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাছিল, তখন সাহেব রেগে গিয়ে যারা পালাচ্ছিল, তাদের গুলি করে মেরে ফেলল।

এমনি করে সাহেবরা নাকি পনর-কুড়ি জন মজুরকৈ গুলি করে মেরে ফেলেছিল। গড়াই নদীর সেতু তৈরির এই রোমাঞ্চকর কাহিনী কিশোর যতীনের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যায়। গড়াইয়ের জল যাদের রক্তে রাঙা হলো, যাদের কন্ধাল গড়াইয়ের তীরের মাটিতে মিশে আছে তারাও তো এই গ্রামেরই নির্দোষী গরীব লোক ছিল। বিনাদোষেই তাদের এমনি করে গুলি করে হত্যা করল সাহেবরা! এই সব কথা যতীন যতই চিস্তা করতে থাকে, ততই যেন সে আক্রোশে ফুলে উঠতে থাকে। কিশোরের মনে জাগে প্রতিশোধের আকাজ্ফা—বড় হয়ে সে এর শোধ নেবেই।

—মাদীমা, আমি বড় হয়ে সাহেবদের মারব।

গল্প শোনার পর যতীন আচমকা এই কথা বলে উঠল। বড় মাদীমা পাশেই বদেছিলেন, মা-ও ছিলেন। বড় মাদীমা হেদে জিজ্ঞাদা করেন—হাঁারে যতি, সাহেবদের মারবি কেন ?

- —ওরা কেন নিদে যি মজুরদের এভাবে গুলি করে মারল ?
- ওরা রাজার জাতি, ওরা দেশের শাসক, ওরা যা খুশি তাই করতে পারে। এই কথা বললেন তার বড় মানীমা। যতীন তা মানতে চায় না। বলে— হলই বা রাজার জাতি, হলই বা দেশের শাসক, আমি এই অত্যাচারের শোধ নেবই। বড় হয়ে আমি সাহেবদের মারব। এই কথা বলতে বলতে কিশোরের চোখ ছটি

জ্বল জ্বল করে ওঠে; তার মূখে চোথে ফুটে ওঠে এক আশ্চর্য ভাব। তার মধ্যে যেন আভাদিত হয় ভাবীকালের বিপ্লবী-নায়কের ছবি।

ক্রমে কৈশোরে উপনীত হলেন যতীন্দ্রনাথ।

তাঁর তথনকার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর জীবনীকার এইভাবে: "দেহে তার জোয়ার বইতে শুরু হয়েছে। স্থঠাম, বলিষ্ঠ, তেজাময় দেহ। পেশীগুলি বলিষ্ঠ স্পুষ্ট, আবেগে ঈষং চঞ্চল। ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত বক্ষ, সিংহগ্রীবা; সর্বদেহে পৌরুষের দৃপ্ত ভঙ্গী, অপরূপ লাবণ্য এবং অজ্ঞ শক্তির যেন গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। প্রশস্ত ললাটখানি ঢেকে প্রলম্বিত চাঁচর কেশ। ছটি ডাগর চক্ষ্ যেন রঞ্জিত হয়েছে অশনি-দীপ্তিতে। ছেলের দলের মধ্যে যতিকে দেখলে মনে হয়—যেন গুলারাজির মধ্যে উদয় হয়েছে এক বলিষ্ঠ ঋতু শিশু শালতক।"

এ যেন মহাকাব্যের নায়ক।

শুধুই কি সুগঠিত দেহ ? সেই সঙ্গে কিশোর যতীনের মনটিও গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্রভাবে। হঃসাহসের টীকায় উজ্জ্ল তাঁর ললাট। একটা তেজ যেন ফুটে বেরুছে তার হুই চোখ দিয়ে। যে তেজস্বিতা বাঘা যতীনের উত্তরকালের চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, যে তেজস্বিতা দেখে ইংরেজ রাজপুরুষেরা সন্ত্রন্ত থাকত, আর যে তেজস্বিতা বাংলার অগ্নিযুগকে একটা নৃতন ব্যঞ্জনা দিয়েছিল, কিশোর যতীক্রনাথের মধ্যে সেই তেজস্বিতার পূর্বাভাষ দেখা গিয়েছিল। তেজস্বিতার সঙ্গে মিশেছিল হঃসাহস। ক্যাগ্রামে ডখন এতবড় হঃসাহসী ছেলে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। তাঁর এই হঃসাহস অভিব্যক্ত হতো নানা ভাবে—বিশেষ করে সাঁতার কাটা আর ঘোড়ায় চড়ার মধ্য দিয়ে।

যতীন্দ্রনাথের বয়স যথন পানর বছর তথনকার একটি ফটো আছে। একটা শাদা ঘোড়ার পাশে লাগাম ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, পরিধানে মাল-কোঁচা মারা ধুতি, খালি গা। সেই দেহের

গঠন দেখে কেউ বলতে পারে না যে, সেই কিশোরের বয়স মাত্র পনর বছর। এমন সুন্দর স্থাঠিত আর বলিষ্ঠ ছিল তাঁর চেহারা যা সচরাচর বাঙালীদের মধ্যে ছল ভ। ভগবান যাঁকে দিয়ে একটি মহৎ কার্য সাধন করাবেন, তাঁকে বৃঝি তিনি এমনি বলিষ্ঠদেহী করে গড়েছিলেন—যেন গ্রীক ভাস্করের খোদাই-করা একটি অপরূপ মূর্তি। তাই বৃঝি শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন: "এমন সৌন্দর্য, এমন শক্তির সম্মেলন আমি কখনো দেখিনি।" বাঙালীও কখনো দেখেনি।

ঘোড়ায় চড়তে কিশোর যতীন্দ্রনাথ খুব ভালবাসতেন।

"বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে জেলা বোডের গোজা দীর্ঘ সড়ক, কৃষ্টিয়ার পরপার থেকে কুমারখালি পর্যন্ত। দেই রাস্তা দিয়ে যতি ঘোড়ার চড়ে ছুটছে। ঘোড়ার পিঠে জিন নেই, মুখে লাগামও নেই। অধ্যের নগ্ন পৃষ্ঠে বলে আছে যতি, বাঁ হাতে ঘোড়ার গ্রীবার বৃটি চেপে ধরে ডান হাত আন্দোলিত করে ঘোড়াকে উৎসাহ দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়েছে সে, রাস্তা দিয়ে চলেছে যেন একটা ঘূর্ণীবায়ুর মতো ছুটস্ত ধ্লিরাশি, ঘোড়া বা ঘোড়ার সওয়ার ভাল করে দৃষ্টিগোচর হয় না—এমনি সেই ঘোড়-দেছি।"

আজ যখন আমরা আমাদের কল্পনায় এই দৃশ্য দেখি তখন আমাদের মনে পড়ে প্রতাপ-শিবাজীর কথা আর দিখিজয়ী আলেকজান্দারের কথা। ইতিহাসের এই বীরগণ সকলেই ছিলেন দক্ষ ঘোড়সওয়ার। কিশোর শিবাজী যখন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নক্ষত্রবেগে মারাঠার শৈলশৃঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন, তখন একদিন জননী জিজাবাঈ পুত্রকে জিজাসা করেছিলেন, শিব্বা, তুমি এমনভাবে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াও কেন ? উত্তরে কিশোর শিবাজী তাঁর মা-কে বলেছিলেন, আমি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করব মা, সেইজত্যেই এখন ঘোড়ায় চড়া শিখছি। তেমনি একদিন শরংশশী দেবী তাঁর কিশোর পুত্রকে জিজাসা করেছিলেন, হাারে যতি, তুই এমন

করে ঘোড়ার চড়ে ঘুরে বেড়াস কেন ? আমরা অমুমান করতে পারি যতীক্রনাথ কী জবাব দিয়েছিলেন। হয়ত বলেছিলেন—আমি ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করব বলে ঘোড়ায় চড়া শিখছি।

- —ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করবি কেন <u></u>
- —ইংরেজ আমাদের দেশের শত্রু—তারা আমাদের পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধে রেখেছে। এই বন্ধন আমি ছিন্ন করতে চাই।
- —পাগল ছেলে আমার। এমন উদ্ভট চিস্তা তোর মাথায় কে দিল ?
  - --ভগবান।
  - —হাঁরে যতি, তুই ভগবান মানিস ?
- খুব মানি মা। ভগবানই তো আমার অন্তরে দিয়েছেন এই সব চিস্তা, ভিনিই ভো আমাকে দিয়েছেন এই শক্তি আর সাহস।

ছেলেবেলা থেকেই খেলাখুলা, শিকার, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার-কাটা প্রভৃতি কাজে যতীন্দ্রনাথের অসাধারণ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল। বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে এই দক্ষতা আরো রৃদ্ধি পেতে থাকে। খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলেন এবং সেই বালক বয়সেই হুরস্ত ঘোড়াদের বশে আনতে পারতেন। বড় হয়ে তিনি যথন কৃষ্ণনগরে এসে তাঁর বড়মামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় থেকে ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনা করতে থাকেন, তথনও তাঁর মধ্যে ঘোড়ায় চড়ার আগ্রহ সমানভাবেই বলবৎ ছিল। তাঁর মামার একটা চমৎকার আরবী-ঘোড়া ছিল। এই জাতের ঘোড়াগুলো সাধারণতঃ খুব তেজী। যতীন্দ্রনাথ সেই আরবী-ঘোড়া নিয়ে ছেলেবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলেন। তাঁর মামার একটা বন্দুকও ছিল। সেই বন্দুক নিয়ে প্রায়ই তিনি শিকার করতে যেতেন। এ বয়সেই তাঁর হাতের নিশানা ছিল নির্ভুল। সাঁভার কাটতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। গড়াই নদীতে প্রায়ই

সাঁতার দিয়ে এপার ওপার হতেন, কখনো কখনো স্রোভ ধরে বহুদুর চলে যেতেন।

"ভরা বর্ষার ভরা গড়াই নদী উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষুকা। পাঁচ-ছয় হাত উচু এক-একটা ঢেউ উঠছে আর সহসা যেন ফেটে গিয়ে বিরাট গর্জনে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—এর নাম মাথাভাঙা ঢেউ। যজি সান করতে নেমে মাঝ-দরিয়ায় চলে গিয়ে মনের আনন্দে গাভাসিয়ে দিয়ে ভাঁটিয়ে যেতে লাগল। নাগরদোলার মত যজি কখনো ঢেউয়ের ভলায় ডুবে যাচেছ, কখনো বা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠছে। সাঁতার দিতে দিতে মাঝ-দরিয়া দিয়ে ্যতি চলেছে, ছ'পাশে এক-এক মাইল দ্রে কুমারখালি উঠল।"

এইভাবে ছেলেবেলা থেকে দৈহিক অমুশীলনের দিকে ছিল তাঁর বিশেষ মনোযোগ এবং এরই ফলে এক অসাধারণ বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী তিনি হতে পেরেছিলেন। কলেজে পড়বার সময় হঠাৎ ভাঁর খুব অসুখ হয়। এতকাল পর্যন্ত বিশেষ কোন অস্তথ-বিসুখ তাঁর হয়নি বললেই হয়। সেই ব্যাধির আক্রমণে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে, সেই নিটোল স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়। অসুথ সেরে গেল, পথা খেলেন। কিন্তু শরীরের বল যেন আর নেই। একদিন আয়ুনায় নিজের শীর্ণ দেহ দেখে তিনি যেন চমকে উঠলেন। বেমন করেই হোক ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করতেই হবে। এই সময় ডিনি চিম্বা করতেন কেমন করে আবার স্বাস্থ্যবান হবেন তিনি। একদিন তাঁর কলেজের এক সহপাঠী তাঁকে বললেন, যতীন তুমি অম্বুবাবুর আখডায় ভর্তি হও, দেখানে কুস্তি শেখ। তা' হলেই ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবে। তিনি তাই করলেন। বিখ্যাত কুন্তিগীর অমু গুহের আখড়ায় যোগদান করলেন ও নিয়মিত কুস্তি করতে লাগলেন। অল্পকালের মধ্যেই যতীন ফিরে পেলেন তাঁর সেই আগের নিটোল স্বাস্থ্য আর হয়ে উঠলেন একজন দক্ষ কুন্তিগীর।

1 464C

যভীন্দ্রনাথ এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করলেন।

তাঁর বড়মামা তখন তাঁকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সহোদর ডাক্তার হেমস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। এই ছেলে যদি মানুষ হয় তবেই না তার বিধবা মায়ের হু:খ ঘুচবে। তাঁর মামা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন সেন্ট্রাল কলেজে। শোভাবাজারে মামার বাসায় থেকেই তিনি কলেজের পড়াশুনা করতে থাকেন। যতীন এখানে এসে তাঁর মেজমামার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে যায়। মামার তো মাত্র হুটি ছেলে, কিন্তু তাঁর শোভাবাজারের বাসাবাড়ি যেন ছেলেতে ভতি; তাদের কেউ স্কুলের ছাত্র, কেউ কলেজের। এযেন একটা সদাব্রত। কয়ার ছেলে বা কয়ার আশেপাশের প্রামের ছেলে বলে পরিচয় দিলেই হেমন্তকুমারের গৃহে তার স্থানলাত স্থানিশ্বত ছিল।

শুধু কি আশ্রয়? "খাওয়া-পরা, স্থল-কলেজের বেতন, সবই দেন ডাক্তারবাবৃ। এই সকল আশ্রিত ছেলেরা যা খায়, যা পরে, তাঁর নিজের ছেলে ছটিও ভাই খায়, তাই পরে।" শুধু কি ছাত্র ? দেশের কত লোক দরকারে কলিকাতায় আসেন আর তাঁরা এই বাড়িতেই তাঁদের দরকার মত বা ইচ্ছামত বাস করতেন, আহারাদি করতেন। এসব তো নিভ্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। যতীন আরো বিশ্বয়ের সঙ্গে দেখেন যে, তাঁর মেজমামাটি মানুষ নন, দেবতা। তাঁর আপন-পর ভেদজ্ঞান নেই। দেশের লোকজন শুধু যে তাঁর বাড়িতে এসে ওঠেন তা নয়, দরকার হলে তাঁরা ডাক্তারবাবৃদ্ধ কাছ খেকে টাকাও ধার নিভেন। কেউ শোধ দিত, কেউ দিত না, কিন্তু সেজকু হেমন্তকুমারের কোন ছিলিনা।

- —মামা, তুমি এইভাবে দেশের লোককে টাকা ধার দাও কেন ? একদিন জিজ্ঞাসা করলেন যতীন।
- —কি বলিস যতি, ওরা আমার দেশের লোক, ওদের দরকারের

সময় ওরা যদি আমার কাছে হাত পাতে তা'হলে আমি কি না দিয়ে পারি। ভগবান আমাকে দিয়েছেন, আমি তাই পরের একটু উপকার করি।

- —কিন্তু আমি ত দেখতে পাই ওদের অনেকেই টাকা নিয়ে আর উপুড়হস্ত করে না।
  - —তা না করুক। হয়ত পারে না বলেই করে না।

উত্তরকালে যতীন্দ্রনাথ তাই বলতেন, মেজমামা ছিলেন যেন দেবতা, তাঁর আত্মপর ভেদজানই ছিল না। তাঁর এই মাতুলকে তিনি অত্যন্ত শ্রদা করতেন।

তাঁর কলেজ জীবনের অসীম সাহসিকতার একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর জীবনীকার লিখেছেন: "এন্ট্রান্স পাশ ক'রে যাজ কলকাতায় সেন্ট্রাল কলেজে এফ-এ পড়ছেন তখন। একবার ছুটীর সময়ে সে কৃষ্ণনগরে বেড়াতে বেরিয়েছে। বাজারের মধ্য দিয়ে যখন সে যাচ্ছে, চারিদিকে তখন হৈ-হৈ শব্দ। দোকানীরা ভাড়াভাড়ি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিছে; পথচারী মান্ত্র্য ভয়ে দিখিদিক জ্ঞানশৃষ্ম হয়ে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে।...রাজবাড়ির একটা বিরাট ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে বাঁধন ছিঁড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, আর ইতস্তত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেই ক্ষিপ্ত অথের ভয়ে স্বাই রাস্তা থেকে পালাচ্ছে। যতি রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ভার চারিদিক হতে শত শত ভয়ার্ড কঠের অমুরোধ আসতে লাগল: পালাও, পালাও।

"যতি পালাল না, দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার উপরে। পরক্ষণেই দেখা গেল—দূরে দেই বিরাটকায় ক্ষিপ্ত তুরলম তীত্রগতিতে এইদিকে ছুটে আসছে। যতি তাড়াতাড়ি মালকোঁচা বেঁধে, শার্টের হাতার আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে রইল। ছুরস্তু অশ্ব দড়-বড় দড়-বড় শব্দে যখন নিকটে এলে পড়েছে, যতি সহসা এক লক্ষে রাস্তার মাঝখানটিতে এসে দাঁড়িয়ে, ছই হাত প্রসারিত করে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আচন্ধিতে সম্মুখে এইরপ বাধা পেয়ে ঘোড়াটাও থমকে দাঁড়াল। অমনি যতি লাফিয়ে উঠে তার কপালের ঝুঁটি বক্তমুষ্টিতে চেপে ধরল। ঘোড়া তখন শিষ-পা করে মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল আর ভীষণ ক্রোধে চিঁ-হি-হি রবে গর্জন করতে লাগল।"

সেদিন এই হুরস্ত ঘোড়াকে তিনি একাকী শায়েস্তা করে সকলের
মনে বিশ্বয়ের সঞ্চার করেছিলেন। লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়ে
সরকারী উকিল বসস্তবাব্র ভাগ্নের অভুত সাহস আর শক্তির কথা।
অভিনন্দিত হলেন তিনি প্রচুর ভাবে—কৃষ্ণনগরের মহারাজা, জেলাশাসক ও শহরের গণ্যমান্ত ব্যক্তিরা একবাক্যে তাঁর এই সাহসিকতার
জক্ত ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। এই সাহসিকতার ছবি উত্তরকালে
বাঙালী আর একবার দেখেছিল বালেশ্বরের বুড়িবালামের তীরে।
সেদিন টেগার্টের মতো লোককেই স্বীকার করতে হয়েছিল—
"ভারতের সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিকে আমি দেখেছি।"

তাঁর ছাত্রজীবনে যতীক্রনাথ শুধু যে দৈহিক অনুশীলনে মনোযোগী ছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে মানসিক উৎকর্ষ সাধনের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি শুধু ভীমের মডোই শক্তিধর পুরুষ হতে চাননি, সেই সঙ্গে মনের প্রসারতা যাতে বৃদ্ধি পায়, চরিত্র যাতে গড়ে ওঠে, সে বিষয়েও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ইস্পাতের পেশীর সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন হাদয়ের স্থকুমার বৃত্তিগুলির স্কুরণ। ভিনি বৃত্তাতেন যে, শরীর ও মন নিয়েই তো সমগ্র মানুষ। তাই শরীর-চর্চার দিকে তাঁর প্রবণতা যেমন ছিল, তেমনি আগ্রহ ছিল মানসিক উন্নতিবিধানের জন্ম, আর এই মানসিক উন্নতি লাভ করার জন্ম যা যা করা দরকার তার সবই তিনি নিয়মিত করতেন।

স্থল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের বাইরে দেশ-বিদেশের ইতিহাসের প্রান্থ আর স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী, বীরদের জীবনকথা, এইসব তো পড়তেনই, সেই সঙ্গে আর একখানি বই বিশেষভাবে পড়তেন। সেটি হলো গীতা। কৃষ্ণনগরের স্কুলে তিনি যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময় ব্যায়ামে প্রথম হওয়ার জন্ম তিনখানি বই উপহার পেয়েছিলেন—যোগীন বস্থর লেখা 'শিবাজী মহাকাব্য', বিষমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' আর গীতা। বড় মামাকে যখন তিনি প্রাইজগুলো দেখালেন তখন তিনি তাঁর ভাগিনেয়কে বলেছিলেন, গীতা হচ্ছে হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ—এর মধ্যে একাধারে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের কথা বলা হয়েছে। যতীন কিন্তু এতসব যোগ-যাগের কথা ব্রুছে চাইতেন না। নিজের মনে গীতা পড়তে পড়তে তিনি নিজেকে অর্জুনের আদর্শে একজন নিদ্ধাম কর্মযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটি বাণী, বিশেষ করে যুদ্ধ-বিমুখ ও নৈরাশ্যগ্রস্ত অর্জুনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্ম তিনি যে-স্ব

স্থার স্থার কথা বলেছিলেন, তার সবগুলো যতীনের হৃদয়ে কেন গেঁথে গিয়েছিল।

উত্তরকালে যখন তিনি বিপ্লবের পথে পদক্ষেপ করেছেন এবং ধীরে ধীরে নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন তরুণ বিপ্লবীদের তিনি আগেই জিজ্ঞাসা করতেন, গীতা পড়েছিস্ ! যদি না পড়ে থাকিস তাহলে এখানে আসিস না। যদি কেউ প্রতিবাদ করে বলত, কেন দাদা, বোমা-রিভলবারের সঙ্গে আপনার গীতার সম্পর্কটা কি ! অমনি তিনি দৃঢ়কঠে বলতেন, এই কাজ যে করবি তার ইনস্পিরেশন্টা পাবি কোথা থেকে ? যুদ্ধ করতে নেমে বিষাদমগ্র অর্জুন যখন তাঁর গাণ্ডীব ফেলে দিয়ে প্রীকৃষ্ণকে বললেন, আমার দারা যুদ্ধ করা চলবে না, তখন তাঁকে তাতিয়ে-মাতিয়ে তোলার জক্যই তো প্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন:

ক্লৈব্যং মাম্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয়ুপপগুতে। ক্লুব্রং হাদয়দৌর্বল্যং ভ্যক্তোতিষ্ঠ পরস্থপ॥

তাঁর মুখে তাঁর অনুচরগণ যখন এইদব কথা শুনতেন, তখন তাঁদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রেরণার দঞ্চার হতো। বাঘা যতীনের সমস্ত জীবনটাই যেন গীতার মন্ত্রে দাধা ছিল।

'আনন্দমঠ' থেকেও তিনি কম প্রেরণা লাভ করেন নি।

তাঁর স্কুলজীবনে এই বইটি তাঁর এত প্রিয় ছিল যে, এটা তিনি বারবার পড়ে একেবারে মুখন্ত করে ফেলেছিলেন। বলতেন, যে আনন্দমঠের সন্তানধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে নি, সে দেশপ্রেমের মর্ম কি জানে! যতীন্দ্রনাথ যখন স্কুলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র, তখন 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়ে বাঙালীকে স্বদেশপ্রেমের একটা ন্তন দিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তখন আমাদের জাতীয় কংগ্রেস গড়ে উঠেছে। জাতীয়তাবোধ তখন উন্মেষের পথে। বাঘা যতীন তো এই পরিবেশের মধ্যেই কৃষ্ণনগর ও কলিকাতা শহরে থেকে পড়াশুনা করেছেন।

'আনন্দমঠ' পাঠ করেই বাংলার একদল ডানপিটে ছেলে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে স্বদেশযজ্ঞে পূর্ণাহিতি দেবার জক্ত প্রস্তুত হয়েছিলেন। বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীদের সম্পর্কে অস্তুত এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তাঁরা এই বইটি পাঠ করে এর আদর্শ টা যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জীবনালোচনার সময় সেটি বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে। ম্যাটসিনি বা গ্যারিবল্ডির জীবন তাঁদের যতখানি অমুপ্রাণিত করেছিল, আমার বিশ্বাস, তার চেয়ে বেশি করেছিল আনন্দমঠের আদর্শ।

দে আদর্শটা কি ?

এর উত্তরে আনন্দমঠের উপক্রমণিকাটি আমাদের একবার স্মরণ করতে হয়।

স্চীভেত অন্ধকারময় এক অরণ্যে রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে প্রশ্ন উঠল: "আমার মনস্কাম কি দিদ্ধ হইবে না ?" একবার নয়, যখন তিনবার এই প্রশ্ন উঠল, তখন উত্তর শোনা গেল: "তোমার পণ কি ?" এরপর উত্তর-প্রত্যুত্তরের ভঙ্গিতে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখলেন তাই-ই পরবর্তীকালে রচনা করেছিল বাংলার বিপ্লবের বেদী:

"পণ আমার জীবনসর্বস্ব।"

''জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে ? আর কি দিব ?"

বোঝা গেল, স্বদেশ-সেবার জন্ম শুধুমাত্র জীবন-দানই সব নয়।
প্রথমে একনিষ্ঠ সাধনায়, বিছায়-বৃদ্ধিতে, জ্ঞানে-অভিজ্ঞতায়, প্রদ্ধায়ভক্তিতে, দেহে ও মনে পরিপূর্ণ মাহ্মষ হয়ে উঠতে হবে। তারপর
দেশমাতৃকার চরণে অঞ্জলি দিতে হবে সেই প্রাণ। এই আদর্শটাই
বিদ্ধিচন্দ্র পরে তাঁর 'ধর্মতত্ব' গ্রন্থে আরো পরিস্ফুট করে লিখেছিলেন:
"সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলন ও পরিচালনই
ধর্ম।" পরবর্তীকালে বিশ্বনের এই আদর্শকেই কাব্যে রূপায়িত্ত
করে রবীজ্ঞনাথ লিখলেন:

…"শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
সঙ্কট-আবর্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।

---শুধু জানি

বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি—
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্রে ধূলি
আঁকে নাই কলম্ক-ডিলক।"

কবির এই কবিতাটি রচিত হয় ১৮৯৩ সনে, অর্থাৎ এই শতান্দীর ক্রান্তিলয়ে। যতীক্রনাথের বয়স তখন পনর-যোল। এই বয়সটাকে আমরা বলে থাকি সেই বয়স যে বয়সে কোন একটা ভাবের ছাপ সহজেই আমাদের মনের মধ্যে পড়ে থাকে। এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর কৈশোর। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে কলেজে যখন প্রবিষ্ট হন তখন উনবিংশ শতাকী শেষ হতে আর মাত্র ছটি বছর বাকী ছিল। এরই মধ্যে দেশে যুব-শক্তির উদ্বোধন হয়ে গেছে প্রধানত স্মরেন্দ্রনাথের প্রাণোন্মাদিনী বক্তভাবলীর মাধামে। किन्द्र मिट्टे नमग्रि वांश्लात टेजिटाम खत्रीय टाय चाहि আরো একটি ঘটনার জন্ম এবং সেই ঘটনাটি যে ভবিষ্যতের বিপ্লবী-নায়ক বাঘা যতীনের মনে একটি গভীর দাগ কেটেছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। যতীন্ত্র-মানদের অনুধাবনের পক্ষে সেই বিশ্ববিজয়ী সন্মাসী ঘটনাটির এখানে উল্লেখ করা দরকার। বিবেকানন্দ য়ুরোপ-আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন গৈরিক পডাকার জয়ধ্বজা উড়িয়ে। সমগ্র ভারতবর্ষ যেন সচকিত হয়ে উঠেছিল এই একটি মাত্র ঘটনায়। বাঙালী-পরাধীন বাঙালী যে

অসাধ্য সাধন করতে পারে, তার প্রমাণ রাখলেন এই তরুণ সন্ন্যাসী।
মদগর্বী ও ধনগর্বী পাশ্চাত্য জগতকে তাঁর পায়ের তলায়
এনেছিলেন সন্নাসী বিবেকানন্দ। সেইদিনই বুঝতে পারা গিয়েছিল
যে, ভারতের স্থাদিন আর বেশি দূরে নয়। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তার
পরিধি ছিল পঞ্চাশ বছর, এবং তার মধ্যেই এসে গিয়েছে আমাদের
আকাজ্যিত স্বাধীনতা।

ভারতে ফিরে আসার পর ভারতপ্রেমিক এই সন্ন্যাসীর উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হলো সেই অভিনব উদাত্ত আহ্বান: "হে ভারত! ভূলিও না তোমার উপাস্থ উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভূলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্ম বলি-প্রদত্ত। হে বীর! সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্থ ভারতবাসী, দরিজ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।" তিনি আরো ঘোষণা করলেন—"আজ থেকে পঞ্চাশ বছর কাল আর কোন দেব-দেবী ভোমাদের উপাস্থ নম্ন, উপাস্থ শুধু জননী জন্মভূমি—এই ভারতবর্ষ।"

দেখা যাচ্ছে, বিশ্বম-রবীক্রনাথ-বিবেকানন্দের এই যে মৃতসঞ্জীবনী বাণী, এর থেকেই প্রাণরদ আহরণ করেছিলেন বাঘা যতীন
এবং তাঁর দময়কার বাংলার অক্যাস্থা বিপ্রবীরা। এই আদর্শেই তাঁরা
দকলেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলেই না তাঁরা প্রিয়জনের পরিহাদ, আর
পরিচিত ব্যক্তির অবজ্ঞা, বিজ্ঞজনের অবিশ্বাদ—দব কিছু তুচ্ছ জ্ঞান
করে প্রবতারাকে দামনে রেখে এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। এইদব
মহাপ্রাণদের পদে পদে দহ্য করতে হয়েছে দংসারের প্রলোভন ও
উৎপীড়ন, তাঁদের পায়ের তলায় বিঁধেছে প্রভাহের কুশাক্ক্র।
তথাপি তাঁরা নিজেদের জীবনকে দমিধরূপে ব্যবহার করে
জেলেছিলেন হোম ও হুতাশন আর দেশপ্রেমের বেদীমূলে বলিদান
দিয়েছিলেন দব কিছু ক্ষুদ্রতা আর দৈক্য। অগ্নিযুগের উল্লোধন
ফাঁরা করেছিলেন, বাখা যতীন প্রমুখ দেই দব বিপ্লবীরা প্রধানত

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বৃদ্ধ হয়ে গঠন করেছিলেন ভাঁদের চরিত্র ও মানস-পরিমগুল। এই তথ্যটা আমাদের বিশেষ-ভাবেই মনে রাখা দরকার।

যতীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের পারিপার্থিকের প্রসঙ্গে এখানে আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়। ঘটনাটি যদিও ঘটেছিল বাংলাদেশ থেকে বহুদ্রে পুণায়, তথাপি সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর এর প্রতিক্রিয়া ছিল অনস্বীকার্য, এবং বাংলার ভাবী বিপ্লবীদের জীবনেও এই ঘটনাটি ছায়াপাত করেছিল, বলা চলে। ১৮৯৭ সনে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজহুকালের জুবিলি উৎসব (এই বছর তাঁর রাজহুকালের ষাট বছর ও ভারত শাসনের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়; এই উপলক্ষ্যে ভারতে হীরক-জয়ন্ত্রী উৎসবের আয়োজন হয়েছিল)। হয় তখন এক ভীষণ ছর্ভিক্ষ হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্তের হিসাবে এই ছর্ভিক্ষের ফলে চল্লিশ লক্ষ ভারতবাসীকে সাহায্য প্রদান করতে হয়েছিল এবং পূর্বের তুলনায় এই ছ্রভিক্ষে মৃত্যুহারও যথেষ্ট ছিল।

ভিক্টোরিয়ার জুবিলি বছরে পুণা শহরে একসঙ্গে ছভিক্ষ ও প্লেগ দেখা দিয়েছিল। তখন মহারাষ্ট্রের নেতা বালগঙ্গাধর টিলক, আবার তিনিই তখন ভারতের সর্বজনমান্ত অম্যতম নেতা ছিলেন। তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় টিলক পুণার প্লেগ ও সেই প্লেগ নিবারণে সরকারী ব্যবস্থার কঠিন সমালোচনা করে কয়েকটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। ছভিক্ষ ও মহামারীর করাল ছায়া তখন সমগ্র বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রের উপর পড়েছিল—পুণা শহরেই মহামারীর প্রকোপটা বেশি দেখা গিয়েছিল। প্লেগের প্রভিষেধক কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থা পুণা শহরে এমন কঠোরভাবে প্রযুক্ত হয় যে, তার ফলে জনসাধারণের মনে দারুণ বিক্ষোভের স্থান্টি হয়েছিল। প্লেগ দমন করতে গিয়ে সরকার যা কাণ্ড করলেন জনসাধারণের মনে তার তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। আতত্বপ্রস্ত জনসাধারণ এর প্রতিবাদে মুধ্র হয়ে উঠল। হিন্দুর আন্তঃপুরের শুচিতা পর্যস্ত বাদ যায় নি। পুণার অধিবাসিগণ তখন সেই কারণে এতদূর উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, প্লেগ কমিটির সভাপতি র্যাণ্ড সাহেব ও প্লেগ অফিসার লেফটেক্সান্ট আয়াস্ট প্রকাশ্যে নিহত হন।

এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ১৮৯৭ সনের ২৭ শে জুন মধ্যরাত্তে। র্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট তখন রাজভবনে অনুষ্ঠিত জুবিলি ভোজসভা থেকে ফিরছিলেন। 'হিন্দুধর্ম সংঘ' নামে মহারাষ্ট্রের গুপ্ত বিপ্লব সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দামোদর চাপেকরের গুলিতে এই ইংরেজ ত্ব'জন নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ্যে পুণার বিশিষ্ট নাগরিক নাটু ভাতৃদয়কে বিনা বিচারে নির্বাসিত করা হয় এবং রাজজোহের অভিযোগে টিলক ধৃত ও অভিযুক্ত হন। টিলকের বিচারটাই তথন একটা বিশেষ ঘটনা হয়ে দাডিয়েছিল। তাঁর মামলা পরিচালনার জ্ঞ্য 'টিলক ডিফেন্স ফণ্ড' নামে একটি জাতীয় তহবিল খোলা হয়েছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইভিহাসে এই জাতীয় তহবিল স্থাপন সেই প্রথম। বোম্বাই ও কলিকাডার অধিবাসিগণ এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন এবং এই ছই প্রদেশ থেকে টিলকের মামলা পরিচালনার জক্ত সাতচল্লিশ হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিল। বাংলাদেশে এই চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অপ্রণী হয়েছিলেন। বিচার হয়েছিল বোদাইয়ের আদালতে। 'কেশরী' পত্রিকার মূদ্রাকর ও প্রকাশক কেশব রাও বাল ও পত্রিকা-**সম্পাদক টিলক—এই তুইজন ছিলেন এই মামলার আসামী।** বিচারে মুজাকর নির্দোষী প্রমাণিত হন ও টিলক দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁর আঠার মাদ সশ্রম কারাদণ্ড হয়। স্থারাম গণেশ দেউস্কর সেই সময় 'টিলকের বিচার' নামে বাংলায় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বইখানি বাংলাদেশের তরুণ বিপ্লবী সমাজে এক সময়ে খুব আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হতো।

টিলকের বিচার ও কারাদণ্ডের পর র্যাণ্ড ও আরাস্ট হত্যার

নায়ক দামোদর চাপেকর ধৃত হন ও বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।
বারবেদা জেলে ১৮৯৮ সনের ১৮ই এপ্রিল চাপেকরের ফাঁসী হয়।
চাপেকরের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে যে আপিল করা হয়েছিল, জেলে
বসে টিলক স্বয়ং তার মুসাবিদা করে দেন। এবং ফাঁসীর মঞ্চে
উঠবার আগে চাপেকর যখন একখানি গীতা চেয়েছিলেন, টিলক
তখন তাঁকে একখানি গীতা দিয়েছিলেন। জেলে তাঁর সঙ্গে তিনখানি
গীতা ছিল। টিলকের কারাদণ্ড ও চাপেকরের ফাঁসি—এই ছটি
ঘটনা ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদকে তরাধিত করে দিয়েছিল। অত্যাচারী
ব্রিটিশ রাজশক্তির স্বরূপ উদ্ঘাটন করে সেদিন টিলক 'কেশরী'
প্রিকায় যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাই-ই এদেশের
সশস্ত্র বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই হিসাবে বালগঙ্গাধর
টিলককে আমরা ভারতে বিপ্লবের আদিগুকর গৌরব দিতে
পারি।

টিলকের কথা এতখানি বলা হলো এইজস্ম যে, যতীন্দ্রনাথ এর দেশপ্রেম দ্বারা সেই কিশোর বয়সে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত ও উদ্দৃদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে (১৯০৪) টিলক যখন কলিকাতায় এসে শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেন, তখন তরুণ যতীন্দ্রনাথ সেই উৎসবে যোগদান করেন ও শিবাজীর মূর্তির পাদণীঠে স্বহস্তে রক্তজবার অঞ্চলি প্রদান করেন। এই শিবাজী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি লিখেছিলেন, যতীন্দ্রনাথ সেই কবিতাটি মুখন্থ করেছিলেন ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে এটি তিনি বহুবার আবৃত্তি করে শোনাতেন। স্বর্গত অমরদা'র প্রখ্যাত বিপ্লবী ও বাঘা যতীনের অন্ততন সহক্রমী উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) কাছে শেনছি: "কলকাতায় এসে টিলক মহারাজ যখন শ্রীঅরবিন্দ প্রম্থ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন আমাদের মনে খুব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। তারপর যখন তাঁর পরামর্শক্রমে শিবাজী-উৎসবের আয়োজন হয় তখন সেই উৎসব-সভায় যতীনদা

উপস্থিত ছিলেন। রবিবাবুর 'শিবাজী' কবিতাটির আর্ত্তি কবি-কণ্ঠে সেখানেই তিনি প্রথম শুনেছিলেন এবং পরে এটি তিনি মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আর্ত্তি করে শোনাতেন। এই কবিতাটি সেদিনকার তরুণ বিপ্লবীদের খুব প্রিয় ছিল। যতীনদার মুখে যখন শুনতাম:

হে রাজ তপস্বীবীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাগুারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এককণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোংসর্গ, স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সভ্যসাধন,
কে জানিত, হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্তর ভরে
ভারতের ধন॥

ভখন আমাদের মধ্যে যে উন্মাদনা জাগছ তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।" এই শিবাজী উৎসবের কথা পরে আমরা আরো বিস্তারিতভাবে বলব।

যে পরিবেশ ও পারিপার্থিক থেকে প্রাণরস আহরণ করে ঘতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী-মানস ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এবং সমকালীন ঘেসব ঘটনা একের পর একটি তরঙ্গের সৃষ্টি করে চলছিল, বাঘা যতীন জাঁর ছাত্রজীবনেই তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। আর এইসব ঘটনা ও পরিবেশ থেকে তাঁর জীবনকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না বলেই আমরা এইগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। মৃত্তিকাতলে প্রোথিত ক্ষুদ্র একটি বীজ থেকে রৌজ, বাতাস, ও স্যত্ম বারিসিঞ্চনের কলে যেমন বৃক্ষের জন্ম হয়, তেমনি বহুবিধ প্রক্রিয়ার ফলেই তো বিপ্লবী-মানসের উৎপত্তি, বিকাশ ও ক্রম-পরিণতি লাভ ঘটে থাকে।

বালা যতীনের চার মাতুলের মধ্যে ছ'জন ছিলেন খুব কৃতবিছ ও প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন। জ্যেষ্ঠ মাতৃল বদন্তকুমার কৃষ্ণনগরে সরকারি উকিল হিসাবে যেমন খ্যাতিমান ছিলেন তেমনি স্থানীয় কলেজের আইন-অধ্যাপক হিসাবেও তাঁর ছিল খুব স্থনাম। নদীয়া অঞ্চল জোডাসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের অনেক জমিদারি ছিল এবং আমরা যে সময়ের কথা বলছি তথন এই ঠাকুর-পরিবারের 'জমিদার' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। জমিদারিসূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বসন্তকুমারের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল এবং তাঁদের এই অর্ঞলের যাবতীয় বৈষয়িক ব্যাপারে কবি বসন্তকুমারের পরামর্শ ই গ্রহণ করতেন। বসন্তকুমার ছিলেন ঠাকুর এক্টেটের অক্সতম বাঁধা-উকিল। এই স্থুতেই শিলাইদহে ঠাকুর-পরিবারের কাছারি-বাড়িতে তিনি মাঝে মাঝে আসতেন। কথিত আছে, বালক যতীন্দ্রনাথ যখন কয়াগ্রাম থেকে কৃষ্ণনগরের স্কুলে পড়তে আদেন তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ মাতুলের সঙ্গে তিনি একবার শিলাইদহে এদে রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করেছিলেন। দশমব্যীয় যতীন্দ্রনাথকে দেখে কবি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বসস্তবাবু, যখন জানতে পারেন যে, ছেলেটি বসন্তকুমারের এটি কে? ভাগিনেয় তথন ভিনি তাকে খুব স্নেহ করেন। বালকের প্রতিভাব্যঞ্জক আকৃতি, নিটোল স্বাস্থ্য ও তেজোদৃগু ভাব-ভঙ্গি দেখে কবি যারপর নাই মুগ্ধ হন। "আমি মশাই জ্যোতিষী নই, গণংকারও নই, তবে মামার মন বলছে, উত্তরকালে আপনার এই ভাগিনেয়টি খ্যাতিমান হবে।"

কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী নিক্ষল হয়নি।

তাঁর মধ্যম মাতৃল হেমন্তকুমারও কলিকাতার শোভাবাজার অঞ্জল একজন নামকরা সার্জন ও জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন, একথা আগেই বলেছি। তাঁর বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন তথনকার ত্ইজন স্বচেয়ে খ্যাতনামা চিকিৎসক—ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার স্থ্রেশ স্বাধিকারী। শেষের ব্যক্তি ছিলেন তখনকার দিনের

সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন। এই ডাক্তার সর্বাধিকারীর চিকিৎসায় যতীন্দ্রনাথ বাঘের থাবার আক্রমণজ্বনিত সাজ্যাতিক ক্ষত থেকে আরোগ্যলাভ করেছিলেন, রোমাঞ্চকর সে-কাহিনী আমরা যথাস্থানে বলব। তাঁর এই মাতৃল ছুইজনেই পরমস্নেহে পিতৃহীন এই ভাগিনেয়টিকে মামুষ করেছিলেন। তাঁদের একাস্ত ইচ্ছা ছিল যে যতীন্দ্রনাথ বি.এ. পাশ করার পর সিভিলিয়ান হন। যতীন যথন প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন তথন বসন্তকুমার তাঁর সহোদরাকে একদিন বলেছিলেন, আমার ইচ্ছা যতি বিলেত গিয়ে আই. সি. এস্. পড়ুক।

- —তা কি করে সম্ভব, দাদা ? আমার অবস্থা তো জান ?
- —সে ভাবনা ভোর করতে হবে না। ওর বিলেত যাওয়ার এবং আই. সি. এস. পড়ার সব খরচ আমি দেব। ভোর মত আছে কিনা তাই বল্।

শরংশশীর অমতের কিছু ছিল না, কিন্তু তিনি তাঁর দাদাকে বোঝালেন যে, এনট্রান্স পাশ করার পর যতির একটা চাকরি যত শীঘ্র হয় তাঁর পক্ষে তত ভাল। কারণ এইভাবে ভাইয়ের সংসারে পুত্রকতা নিয়ে আর বেশিদিন থাকা তিনি পছন্দ করছেন না। তখন তাঁর দাদা তাঁকে বললেন, যতি এখনই চাকরি করবে কেন শু আমরা তো তোর মাথার ওপর রইছি। ডোর এত চিন্তা-ভাবনা কেন পূ এখন তো কলেজে পড়ুক। শরংশশী দেবীর মনের চিন্তা তখন ভিন্ন খাতে বইতে শুক্ত করেছে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে. ছেলেটিও এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেছে। এখন স্বামীর ভিটায় ফিরে যাওয়া তিনি কর্তব্য মনে করলেন। তাই তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে ছেলে কলেজে পড়ে। তবু ভাগিনেয়ের ভবিন্তুৎ চিন্তা করে বসন্তক্মার তাকে কলিকাতায় তাঁর মধ্যম ভাতার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যতীক্রনাথ যথাসময়ে সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হলেন।

যতীক্রনাথের কনিষ্ঠ মাতৃলের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়নি। এঁর নাম ছিল ললিতকুমার। ইনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছিলেন ও সেই

হিসাবেই খ্যাত হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ ও দে**শপ্রেমিক** যোগে<del>ত্র</del> বিভাভৃষণের অক্সভম জামাতা। এই বিভাভূষণ মহাশয়ই দেদিন রাষ্ট্রগুরু স্বরেন্দ্রনাথের পরামর্শক্রমে বাংলার তরুণদের দেশপ্রেমে উদুদ্ধ করার জ্বন্থ বাংলা ভাষায় ম্যাটসিনি ও গ্যারিবলডির জীবনী বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এই যোগেন্দ্রনাথ বিত্যাভূষণের নাম এখনকার ছেলেরা জানে কিনা সন্দেহ। অথচ রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ যখন এদেশে প্রত্যক্ষ স্বদেশচেতনার উদ্বোধন করেন তথন বিভাভূষণ মহাশয়ের লেখনী সেই চেডনার প্রবাহকে কিভাবে ভীত্র করে তুলেছিল তার প্রমাণ আছে 'আর্যদর্পণ' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তিনি এবং এই পত্রিকাতেই তিনি রাষ্ট্রগুরুর অন্তরোধে নব্য ইতালির স্বাধীনতা-যজ্ঞের গুরু ম্যাট্সিনির জীবনচরিত ধারাবাহিক প্রকাশ করেন। তারপর পুস্তকাকারে উহা প্রকাশিত হলে ম্যাট্সিনি-চরিত খুব সমাদর লাভ করে। যতীন্দ্রনাথ যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন তাঁর কনিষ্ঠ মাতৃল ললিতকুমার তাঁর প্রিয় ভাগিনেয়কে একখানি ম্যাটসিনি-চরিত ও একখানি গ্যারিবলডি-চরিত স্বহস্তে নাম লিখে উপহার দিয়েছিলেন। আমরা অনুমান করতে পারি যে, উত্তরকালে যতীন্দ্রনাথ এই বই ছ'খানি থেকেও স্বদেশপ্রেমের যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবকাল থেকেই শরীর-চর্চায় বিশেষ
মনোযোগী ছিলেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি যখন
ক্ষণনগরে পড়তে আসেন তখন এই বিষয়ে ভাগিনেয়ের উৎসাহ
দেখে মাতুল বসম্ভকুমার ফিরাজ মিঞা নামে একজন পেশোয়ারী
মল্লবীরকে মাইনে দিয়ে কিছুকাল তাঁর বাসায় রেখেছিলেন।
যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর মাতুল পুত্রগণ এই ফিরাজ মিঞার কাছেই
শরীর-চর্চার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। এই মল্ল-শিক্ষকের
ভ্রাবধানে থাকার ফলে যতীন্দ্রনাথ অনেক কিছু শিক্ষা করার

স্থযোগ পেয়েছিলেন যা উত্তরকালে তাঁর বিপ্লবী জীবনে অনেক সহায়ক হয়েছিল। এই পেশোয়ারি মল্লবীরের কাছ থেকে শুধু শরীর গঠনের শিক্ষা-ই তিনি লাভ করেন নি, তাঁর প্রকৃতির মধ্যে যে স্বাধীনতা-প্রিয়তা ছিল, কিশোর যতীক্রনাথের মধ্যে তাও সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল।

বীরত্বের গরিমায় উজ্জ্বল যে জীবনে সর্বদা রণিত হতো জীবনের জয়গান, সেই বিপ্লবীর অন্তর কি রকম কোমল ছিল, কিরকম সহৃদয়-সংবেদনশীল মাত্রুষ ছিলেন তিনি ভার পরিচয় আছে তাঁর ছাত্রজীবনের হু'টি ঘটনার মধ্যে। এই ঘটনা হু'টিই লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর জীবনীকার শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। আমরা এখানে তাঁর বর্ণনার সারাংশ উদ্ধৃত করে দিলাম। এই ঘটনা হু'টিই তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর দিদিমায়ের কাছ থেকে, স্বতরাং এই হু'টি ঘটনা প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ভবিষ্যুতে যে মাত্রুষ বড় বয়, মহং হয়, স্বন্দর হয়, তার আভাষ তার প্রথম জীবনের ছোট-খাট ঘটনার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। বিভাসাগর থেকে আরম্ভ করে নেতাজী স্ভাষচন্দ্র পর্যন্ত প্রত্যেকটি বরণীয় বাঙালী সন্তানের জীবনের প্রথম পর্বে অর্থাং কৈশোর ও যৌবনের সিদ্ধিন্ত এই জাতীয় বহু ঘটনা আছে। আপাতদ্ধিতে এগুলি সামান্ত বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু তাঁদের উত্তরজীবনের অসামান্ততার স্কুম্পন্ত ইক্সিত বহন করে এইসব ছোটখাটো ঘটনা।

প্রথম ঘটনাটি এই।

"একদিন কৃষ্টিয়া থেকে বাড়ি আসবার জন্ম যতি কৃষ্টিয়ার ঘাটে নৌকাতে চড়েছে, গ্রামের আরো কয়েকজন লোক সেই নৌকাতে ছিল, নৌকা তথনো ছাড়েনি—একটি পরিচিত ছ:খী ভিথিরী এসে সকলের কাছেই ভিক্ষে চাইতে লাগল; ছটো-একটা পয়সা অনেকের কাছেই সে পেল। যতির পরনে ছিল সেদিন সন্থ-কাচা কোট-প্যাণ্টের স্মাট। ভিথিরীটি এসে যতির কাছে ভিক্ষে চাইলে: দাদাবার, আমাকে তোমার একটা পুরনো কাপড় দেবে ? দেখ, আমার কাপড়টা একেবারে ছিঁড়ে গেছে, গেরো দিয়ে আর পরা যায় না। যতি তার দিকে চেয়ে, তার শতছিল বস্ত্রখানি দেখে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। পকেটে হাত দিয়ে যা ছিল, সব বের করে দেখল—একটা দশটাকার নোট আর কিছু রেজগি পয়সা আছে। যতি আবেগের সঙ্গে তার হাত ছটো ধরে সেই হাতে নোট আর পয়সা সব গুঁজে দিয়ে বলল, না না গোবিন্দ, পুরোনো নয়, পুরোনো নয়, তুই এই দিয়ে ভাল নতুন কাপড় কিনে নিস।"

উত্তরকালে যিনি তাঁর বিপ্লখী-জীবনে সহচর ও সহকর্মিদের প্রতি অদীম ভালবাসা দেখাবেন, তাদের ছঃখ-কন্তে বিচলিত বোধ করবেন ও তার প্রতিকারের জন্ম আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, তাঁর স্বভাবের মধ্যে যে এইরকম মমতা-মাখানো শুচি-শুল্র ভাবটি থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। বালেশ্বরের সেই সঙ্কটময় দিনটির কথা যখন স্মরণ করি তখন দেখতে পাই যে, অসুস্থ সহকর্মী চিত্তপ্রিয়কে পরিত্যাগ করে তিনি কিছুতেই তাঁর নিজের নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন নি—এই মহত্বের আভাস কি আমরা কৃষ্টিয়ায় এই ঘটনাটির মধ্যে উপলব্ধি করি না গ

দিতীয় ঘটনাটি এই।

দৈহিক বলের সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মনের উদারতাও ছিল অসাধারণ। সেই তরুণ বয়সেই তার অন্তরে দয়া, সহামূভূতি ও মমতার যেন শেষ ছিল না। একদিন তিনি কৃষ্টিয়া থেকে খেয়া পার হয়ে বাড়ি ফিরছেন। নদীর ঘাটে দেখলেন, এক মুসলমান ব্জা ঘাসের একটা বিরাট বোঝা নিয়ে ভীষণ বিব্রত বোধ করছে। কত লোককে কাতর মিনতি করছে, তার মাথায় সেই বোঝা চাপিয়ে দিতে। কিন্তু বৃদ্ধার সেই কাতর মিনতিতে কেউই কান দিচ্ছে না। যতীন্দ্রনাথ তখন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে বৃড়িমা ?

বৃদ্ধার সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল সেই মমতা-মাখানো কথায়। খোদা স্বয়ং যেন এই তরুণের বেশে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, মনে হলো তার। তথন সে সঙ্গল নেত্রে তার ছঃখের জীবনের কথা যতীক্রনাথকে বলতে শুরু করে দিল। অতি ছঃখে তার দিন অতিবাহিত হয়। তার ঘরে একটি গরু আছে; তার জত্যে বহুকপ্তে এই ঘাস কেটে নিয়ে যাচছে। বোঝাটা অনেক বড় হয়ে গেছে আর সন্ধ্যাও হয়ে আসছে। বুড়ী তাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পাঁড়েছে। কড লোককে সে কাক্তি-মিনতি করেছে বোঝাটা তার মাথায় তুলে দেবার জন্মে. কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় নি।

- —বৃড়িমা, তোমাদের বাড়ি কতদূরে ? জিজ্ঞাসা করেন যতীব্রুনাথ।
- —এই হেথা হতে আধকোসের পথ।
- —কিন্তু তোমার বোঝাটা যে দেখছি খুব ভারি, এ তুমি বইতে পারবে ?
- —তা পারব। রোজই তো নিয়ে যাই। তবে আব্ধু ঘাস কিছু বেশি কেটে ফেলেছি।

যতীক্রনাথ বুঝলেন, বোঝাটা রীতিমত ভারি। সেই ভারি বোঝা মাথায় নিয়ে বুড়িকে যদি এক মাইল পথ যেতে হয় ভাহলে অনেক কষ্ট পেতে হবে তাকে। যতীক্রনাথ তখন কি করলেন ? বোঝাটি বুড়ির মাথায় না চাপিয়ে দিয়ে, নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তিনি এবং সঙ্গে ভার বাড়ি পর্যন্ত চললেন। কাদায়-মাখা ভিজে ঘাস; যতীনের পরনে ছিল ঝকঝকে কোট-প্যাণ্ট। কাদায় কাদা হয়ে গেল সব, কিন্তু সেদিকে তাঁর ক্রক্ষেপ নেই। বোঝাটা তো পোঁছে দিলেনই, আবার আসবার সময় বুদ্ধার হাতে গোটাকতক টাকাও দিয়ে এলেন। এতখানি কোমল ছিল তাঁর হৃদয়।

শ্রী অরবিন্দ বে বলেছিলেন, যতীন আশ্চর্য মামুষ, তা মিধ্যা নয়। সেই আশ্চর্য-চরিত্তের মামুষ্টির জ্বদয়ের একদিক ছিল যেমন কোমলতায় পূর্ণ, অক্তদিক ছিল তেমনি কঠোর নির্ভীক— যেন একখানি প্রানিট পাথর। যেমন ছিল তাঁর দেহে শক্তি তেমনি ছিল তাঁর মনে সাহস আর তেজ। স্কুল ও কলেজের বহু সহপাঠী তাঁর এই শক্তির সঙ্গে পরিচিত ছিল। সহপাঠীদের কারো মধ্যে আচার-আচরণের নৈতিক শিথিলতা দেখলে, বা তুর্বলতা দেখলে তিনি তাদের ধমক দিতেন; বলতেন, মরদের বাচচা হবি। স্বামীজির লেখা পড়িসনি— তুর্বলতার চেয়ে বড় পাপ নেই; চরিত্রের চেয়ে বড় শক্তি নেই!

মানাদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যতীন থুব লেখাপড়া শেখেন, অন্তত বি. এ. পাশ করেন। কিন্তু তাদের এই ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর পৈতৃক অবস্থা আদৌ সচ্ছল ছিল না। এতকাল তিনি মানাদের কাছে মানুষ হয়েছেন, মা তাই বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, যতীন্দ্রনাথ যেন একটি চাকরির চেষ্টা করেন। ইংকেজিটা তাঁর থুব ভাল জানা ছিল। তখনকার দিনে এনট্রান্স পাশ-করা ছেলেদের ভাল চাকরি হওয়া একেবারেই কঠিন ছিল না। তার উপর তাঁর মামারা ছিলেন বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন—সরকারি মহলে তাঁদের প্রতিপত্তিও কম ছিল না। তাই শরংশশী দেবী একদিন কথাটা তুললেন তার অগ্রজ্ব বস্তকুমারের কাছে।

- —যতি তো এখন সাবালক হয়েছে, দাদা। এইবার তাকে একটা কাজকর্মে ঢুকিয়ে দাও। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে, এইবার যতির একটা আমি বিয়ে দেব।
- —কিন্তু কলেজের পড়াটা শেষ হোক, তারপর এ বিষয়ে চিন্তা করা যাবে।
- —না দাদা, এতটা কাল তোমাদের আশ্রয়ে থেকে মানুষ হলো, এইবার একটু নিজের পায়ে ও দাঁড়াতে শিথুক আর আমিও স্বামীর ভিটেয় ফিরে যাই।

সংহাদরার নির্বন্ধাতিশয্যে বসন্তকুমার অতঃপর সেই চেষ্টাই করলেন। ছেলেকেও শরংশশী দেবী একদিন ঐ কথা বললেন— যতি, আর তোকে পড়তে হবে না। এইবার তুই একটা কাজের চেষ্টা কর। এই পরাঞ্জিত জীবন আর ভাল লাগে না। তোর মুখ চেয়েই আমি এতদিন এখানে পড়ে আছি। মায়ের মনের ব্যথা পুত্র যেন হাদয় দিয়ে অনুভব করলেন, যদিও তাঁর মাতৃলদের অপরিসীম স্নেহের মধ্যে তিনি এতটুকু কৃত্রিমতা খুঁজে পাননি কোন দিন। বসস্তকুমার তো তাঁর ভাগিনেয়কে পুত্রতুল্য জ্ঞান করতেন। অন্ততঃ বি. এ. পর্যন্ত পড়বার ইচ্ছাটা যতীন্দ্রনাথের মনে প্রবশ্ব ছিল। কিন্তু মায়ের দাবীর কাছে তাঁর মনের সেই ইচ্ছা মনের মধ্যেই বিলীন হয়ে গেল।

অতান্ত মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন তিনি। বিধবা মাথের জীবন স্থে-শান্তিতে ভরিয়ে তুলবার জক্স তিনি নিজের উজ্জ্ল ভবিয়ুৎ-এর কথা আর এতটুকু চিন্তা করবার অবসর পেলেন না। কলেজের পড়াছেড়ে দিয়ে তিনি অর্থোপার্জনে এইবার সচেন্টা হলেন। শিখতে লাগলেন শর্টহাণ্ড ও টাইপরাইটিং। মাত্র তিন মাসের চেন্টাণ্ডেই তিনি এই হ'টি বিল্লা এমন দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করলেন যে, ভবিয়ুতে তিনি একজন স্থদক্ষ স্টেনোগ্রাফার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তখনকার দিনে ভাল স্টেনো-টাইপিস্টের খুব আদর ছিল। অভঃপর তিনি চাকরির সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। নিজের যোগ্যতার উপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস; তাই কারো কাছ থেকে কোন স্থপারিশ না নিয়েই তিনি কলিকাতার অফিসে-অফিসে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলেন।

## একদিন।

তখন শোভাবাজারে তাঁর মেজমামার বাসায় থাকেন যতীন্দ্রনাথ। শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং পাশকরা হয়ে গেছে; ছ'একটা অফিসে চাকরির দরখাস্তও করেছেন। কাজের অভিজ্ঞতা নেই বলে তার একটারও জবাব আসেনি অথবা তেমন কোন জোরদার স্থপারিশ ছিল না বলেও হতে পারে। কিন্তু নিরুত্তম হওয়ার ছেলে তিনি ছিলেন না। মাকে সুখী করতে হবে, মায়ের ছঃখ মোচন করতে হবে, মায়ের বিষন্ন মুখে হাদি ফুটিয়ে তুলতে হবে, এই চিন্তা তখন যুবক যতীক্রনাথকে এমন ভাবেই অস্থির করে তুলেছিল যে, একটা চাকরি না হওয়া পর্যস্ত তিনি যেন স্বস্থির বোধ করছিলেন না।

সেদিন ভালহোসি স্বোয়ারে একটা সওদাগরী অফিসে তিনি চুকে
পড়লেন। যতীন্দ্রনাথ দেখতে স্থপুরুষ ছিলেন, স্থাট পরলে তাঁকে
অতি স্থন্দর দেখাতো। অফিসের বড়বাবুর কাছে গিয়ে তিনি বললেন
যে, তিনি বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান। ভাগ্য স্থপ্রসন ছিল।
বড়বাবুটি বোধ হয় আগন্তকের ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক আকৃতি দেখে মুগ্ধ
হয়ে থাকবেন। তিনি তংক্ষণাং ইন্টারভিউ-এর ব্যবস্থা করে দিলেন।
বড়সাহেবের খাস-কামরা থেকে এলো কলিং-বেলের আওয়াজ।
অমনি ছুটলেন বড়বাবু। ফিরে এসে হাসি মুখে বললেন, ইয়ং মাান
তোমার বরাত ভাল, সাহেব তোমাকে এক্ষ্ণি ডেকেছেন। বড়বাবুটি বেশ বয়স্ক লোক, তাই যতীন্দ্রনাথকে 'তুমি' বলে সম্বোধন
করলেও এজন্য তিনি আপত্তি করলেন না, বা অসন্তেই হলেন না
এতটুকু। বাঙালী সমাজ-জীবনের এ ধরনের রীতিনীতির সঙ্গে তিনি
বিশেষ ভাবেই পরিচিত ছিলেন।

এই সওদাগরী অফিসের বড় সাহেবটি ছিলেন একজন থাঁটি ইংরেজ।
তিনি চাকুরীপ্রার্থী যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ত্'-একটি বাক্য-বিনিময় করে
তার প্রতি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট হলেন। সেইদিনই সেই অফিসে
কাজে বহাল হলেন তিনি একশো টাকা মাহিনাতে। যতীন্দ্রনাথের
আশা ছিল আরো বেশি। কিন্তু সৌভাগ্যের শিখরে উঠতে হয় ধাপে
ধাপে। এটা ছিল তাঁর প্রথম ধাপ। এই অফিসে কিছুকাল কাজ
করার পর তিনি মজঃফরপুরে বেশি মাইনের আর একটা চাকরি
পেয়ে সেখানে চলে গেলেন। এই চাকরিটার সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁর
ছোটমামার এক বন্ধু; তিনি মজঃফরপুরে ওকালতি করতেন।
এখানে তিনি কেনেতি সাহেবের স্টেনোগ্রাফার হলেন। এখানে

প্রাক্ত উল্লেখ করা দরকার যে, যতীক্রনাথ যখন চাকরির অবেষণে ব্যস্ত ছিলেন, সেইসময়ে তাঁর জীবনে এলো নিয়তির আর একটি নিক্ষরণ আঘাত। ১৮৯৯ সনের শেষভাগে কলেরা রোগে আক্রাস্ত হয়ে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। পাঁচ বছর বয়সের সময় তিনি তাঁর বাবাকে হারিয়েছিলেন, আর আজ উনিশ বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারালেন। সংসারে বন্ধন বলতে আর কিছু রইল না তাঁর। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে; মা নেই, বাবা নেই, তবে আর কার জিন্ত সংসারে মায়া ?

এই প্রশ্ন যখন তাঁর মনে তীব্র হয়ে উঠল, তখন সাময়িক একটা বৈরাগ্যের ভাব দেখা গেল যতীন্দ্রনাথের মধ্যে। সেই বৈরাগ্য তাঁকে টেনে নিয়ে এল একদিন হরিদ্বারে ভোলানন্দ গিরি মহারাজের পদপ্রান্তে। যতীক্রনাথ ভোলানন্দ গিরির মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

প্রথম যৌবনেই তিনি ভারতের এই অক্সতম ধর্মগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের জীবনে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিপ্লবী নায়কের জীবনে এই ঘটনাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। তাঁর কোন জীবন-চরিতকারই কিন্তু এই ঘটনাটির উপর তেমন গুরুত্ব দেন নি। বিপ্রবীর জীবনে ধর্মবোধ বা ঈশ্বর-বিশ্বাস হয়ত আজকাল অনেকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন না, কিন্তু বাংলার বিপ্লববাদের আদি পর্বের ইতিহাস, ও সেই ইতিহাসে যাঁরা প্রথম যুগের বিপ্লবী বলে খ্যাত ও পরিচিত ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশের জীবনান্থশীলন করলে আমরা কি দেখতে পাই ?

দেখতে পাই যে, ধর্ম ও জাতীয়তা এই ছুইটিই যেন বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীদের জীবনবীশার তারে ঝক্কার তুলত এবং এই ছুইটি ভাবই তাঁদের জীবনে সমান মর্যাদা পেয়েছে। মামুষ তখনি জীবন ও মৃত্যুকে সমানভাবে তুচ্ছজ্ঞান করতে সক্ষম হয় যখন তার অন্তরে ভগন্তক্তি ও ঈশ্বর-বিশ্বাস একটি বিশেষ চেতনার মুলা অন্ধিত করে দেয়। চৌদ্দ-পনর বছর ধরে বিলেতে থেকে লেখাপড়া শিথে ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত হয়েও অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে যে ধর্মভাব বা ঈশ্বর-বিশ্বাস অটুট ছিল, এটা বাঙালীর সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। বিপ্লবের এই রণগুরুর বিরাট জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি যে জ্ঞাতীয়তাবাদ প্রচারে অক্লান্ত ভাবে তাঁর লেখনীকে পরিচালনা করেছিলেন, তার বনিয়াদ ছিল ধর্ম। এই ধর্মবোধটা ছিল তাঁর সহজ্ঞাত। কার্যক্ষেত্রে একেই তিনি একটা নৃতন ব্যঞ্জনা দিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা তাঁর মধ্যে কোমলতা ও কঠোরতার যে অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখতে পাই, তা কি আদৌ সম্ভব হতো যদি তাঁর মধ্যে ধর্মভাব বা ঈশ্বর-বিশ্বাস-এর ভাব বিগ্রমান না থাকত ? এই আশ্চর্য মানুষ্টির অস্থি ও মজ্জায়, এবং শোণিত-প্রবাহের মধ্যে যে ভাবটি সবচেয়ে প্রবল ছিল তা একাস্ত ভাবেই ধর্মীয় ভাবের দ্বারা পরিশীলিত ছিল। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের ভাবধারা তিনি আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন বলেই ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের ভিত্তির উপর তাঁর দেশপ্রেমের নভোম্পার্শী সোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। তারপর যৌবনকালেই এক বিশেষ ঘটনাচক্রে যখন তিনি ভোলানন্দ গিরির মতো একজন ব্রহ্মক্ত সাধকের কুপা লাভ করেন, তখন থেকে তাঁর জীবনধারা লোকচক্ষ্র অন্তরালে যে খাতে বইতে আরম্ভ করে, তার সবটাই তো ধর্মীয় ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। এই তরুণের অন্তরপটে যেদিন এই সন্ন্যাসী শিবমন্ত্রের মহিমাময় মুজা অঙ্কিত করে দেন সেইদিন সেই সঙ্গে তিনি শিয়্যের শরীর ও মন ছই-ই যেন অক্ষয় কবচ দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হরিদ্বারে গঙ্গার তীরে গিরিমহারাজের আশ্রম। যেন প্রাচীন ভারতের একটি শাস্ত তপঃশুদ্ধ তপোবন।

সেই আশ্রমে একদিন শান্তির আশায় এসে উপস্থিত হলেন যতীন্দ্রনাথ। সভ মাতৃবিয়োগ-জনিত ক্ষত তাঁর হৃদয়ে তখনো তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করে চলেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন শৃত্যু বলে প্রতিভাত হচ্ছে। জীবনটাই যেন অর্থহীন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। ভোলাগিরির নাম তিনি শুনেছিলেন তাঁর মেজমামার কাছে এবং কলিকাতা শহরের ভবানীপুর অঞ্চলে বহু বিশিষ্ট বাঙালী তাঁর শিশ্রত গ্রহণ করেছেন, এসব কথা তিনি তখন জ্বানতেন এবং তাঁর মেজমামার সঙ্গে একদিন ভবানীপুরের অচল মিত্রের বাড়িতে গিয়ে গিরিমহারাজের ছবিও তিনি দেখেছিলেন। দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তারপর মায়ের আকৃষ্মিক মৃত্যুতে যখন তাঁর কাছে পৃথিবী শৃত্যু বলে মনে হলো,

তথন তাঁর মানসপটে ভেদে উঠল এই সমদর্শী সন্ন্যাসীর প্রশাস্ত মূর্তি।

শিবকল্প মহাযোগী ভোলানন্দ গিরি। অপরিমেয় তাঁর যোগশক্তি। অসীম তাঁর তত্ত্বোজ্জ্বলা বৃদ্ধি। ভারতের সাধুসমাজে অসামাস্য তাঁর প্রতিষ্ঠা।

লালতারাবাগে ভোলাগিরির আশ্রম সেদিন একটি তীর্থস্থান বলে পরিগণিত হতো। সেই মহাতীর্থে অশান্ত হৃদয়ের জ্বালা জুড়াবার আশায় ছুটে এসেছেন আজ যতীন্দ্রনাথ। কাউকে না জানিয়েই এসেছেন। আমাকে দীক্ষা দেবেন ?—এই ছিল তাঁর প্রথম প্রশ্ন। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন গিরি মহারাজ দেখলেন অবনত শিরে তাঁর চরণতল যে তরুণ স্পর্শ করেছে, সে সাধারণ লোক নয়। একটি প্রদীপ্ত হোম-হুতাশনের শিখা যেন তাঁর সন্মুখে দাঁড়িয়ে। যুবকের চুলের ডগা থেকে গায়ের নথ পর্যন্ত এক অসাধারণত্বের চিহ্নছারা চিহ্নিত।

—বেটা, বৈঠ যাও। সব কুছ মিল যায়েগা।

যতীন্দ্রনাথের অন্তর যেন শীতচন্দনের প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে গেল সেই সুমিষ্ট কথা কয়টি শুনে। সুগোর কান্তি, সৌম্যদর্শন এই মহা-যোগীকে তিনি সন্দর্শন করলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষের মতো। ভারতের সাধুসমাজ যাকে মণ্ডলীশ্বর রূপে সম্মানিত করেছেন সেই সাধকশ্রেষ্ঠের এই সম্মেহ কথা কয়টি শুনে যতীন্দ্রনাথ যারপরনাই শান্তি বোধ করলেন। আত্মপর ভেদজ্ঞান-রহিত এই মহাপুরুষের কাছে যতীন্দ্রনাথ পরের দিন সকালবেলায় দীক্ষা লাভ করে ধন্য হন।

—বেটা, আভি ঘর চলা যা, কাম করো; সাদী করো। লেকিন দিল সাঁচচা রাখনা ঔর ধ্যান ভি কর না। সব ঠিক হো যায়েগা। তোম সে ছনিয়ামে বছৎ কাম হোগা।

গিরি মহারাজের করুণা লাভ করে সপ্তাহকাল পরে যতীন্দ্রনাথ যথন কলিকাতায় ফিরলেন তখন শোভাবাজার ও কৃষ্ণনগর তাঁর চিস্তায় অন্থির হয়ে পড়েছে। যেমন আকস্মিক ছিল তাঁর অন্তর্ধান, তেমন আকস্মিক ছিল এই প্রত্যাবর্তন। কিন্তু সে মানুষ কই ? সবাই সবিস্ময়ে দেখে এক নৃতন যতীন্দ্রনাথ। দিদি বিনাদবালা এসে ভাইকে স্নেহভরে জিজ্ঞাসা কংনে, যতি, সত্যি তুই আমাদের সবাইকে বড় ভাবিয়ে তুলেছিলি। কোথায় গিয়েছিলি বলত, আর কেনই বা গিয়েছিলি ?

তখন যতীক্রনাথ তাঁর হরিদার যাওয়ার কাহিনী ও সেখানে গিরিমহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণের কথা বাড়ির সকলকে বললেন। সহোদরাকে বললেন, দিদি, বাবা মারা যাওয়ার পর মামাদের আশ্রয়ে থেকে মাতুষ হওয়ার স্তযোগ পেয়েছিলাম, তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করে জীবনে আমি অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে ধন্ম হয়েছি, তাঁদের আদর্শে জীবন গঠনের স্থযোগ পেয়েছি—এটা আমার কম ভাগ্যের কথা নয়, কারণ আমার মামাদের মতো মামা ক'জন ছেলের ভাগ্যে ঘটে তা আমি জানি না আর এজক্ত আমি ভগবানকে অসংখ্য ধক্সবাদ দিই। তেমনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে যেদিন মা-কে হারালাম, সেদিন আমি এই পৃথিবী শৃক্ত দেখেছিলাম, সংসারের রঙ আমার কাছে যেন ফিঁকে হয়ে গিয়েছিল, কারণ আমার মা শুধু মা ছিলেন না, একাধারে তিনিই আমার মা ও বাবা ছিলেন। কিন্তু এই ছুর্ভাগ্য আমাকে আজ এনে দিয়েছে চরম সৌভাগ্য, কারণ এখন আমি যাঁর কুপালাভ করেছি তিনি একজন জীবনুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। তিনি আমার জীবনের শৃষ্মস্থান এখন পূর্ণ করেছেন আর এমন ভাবে তা করেছেন যা আমি ভোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমি আলোর সন্ধান পেয়েছি, मिमि।

বিনোদবালা সবিস্থায়ে শুন্সেন তাঁর-অনুজের কথাগুলি।

যতীন তাঁর বড় আদরের ভাই। যতীন ছিল তাঁর মায়ের চোখের মণি, নিঃসম্বল জীবনের পরম নিধি। সেই মা আজ লোকান্তরে চলে গেলেন। যতীনকে তিনি সংসারী কংবেন, এই ছিল তাঁর বড় আশা। তাই বিনোদবালা তাঁর আদরের ভাইটিকে বললেন, দীক্ষা নিয়েছ পুব ভাল করেছ। এইবার মন দিয়ে কাজকর্ম কর, বিয়ে-থা কর, তাহলে মায়ের আ্মা শান্তি পাবে।

— যদি গুরু মহারাজের আদেশ হয়, নিশ্চয়ই ভোমার কথা রাখব দিদি। আমার জীবনের নিয়ন্ত্রক এখন তিনি।

বিনোদবালা ভাকিয়ে দেখেন সহোদরের মুখের দিকে—সে মুখের ছবি যেন আলাদা। ধর্মের বিভায় সে আনন উদ্ভাসিত, ঈশ্বর-বিশ্বাদে উজ্জ্বল দেই ললাট। যতীনের এই মানসিক রূপান্তরটা আমরা যদি উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে সেই বিপ্লবী-নায়কের জীবনের অন্তঃপুরে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারব না। তিনি ভাব-বিলাসী মাহুষ ছিলেন না, আবেগ বা উচ্ছাসের আতিশয্য তাঁর স্বভাব থেকে শতহস্ত দূরে থাকত। শৈশব থেকে মাতৃবিয়োগের কাল পর্যন্ত নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল তাঁর মহিমান্বিত জীবন—দে জীবনে ক্ষুক্তা, নীচতা, সংকীর্ণতা বা দৈষ্য বলতে কিছু ছিল না। ইস্পাতকঠিন একটি বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল একটি আশ্চর্য, স্থন্দর ও শুচিশুভ্র মন। সেই দেহ আর মন আজ যেন এক নৃতন বিশুদ্ধতার মধ্যে উত্তীর্ণ হলো ভোলানন্দ গিরিমহারাজের পুণ্যস্পর্শে। এক নৃতন শক্তি, আর নৃতন তেজ যেন এই তরুণের সমগ্র সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল। ভবিষ্যুতে বিপ্লংযজ্ঞে যিনি পূর্ণাহুতি প্রদান করবেন হাসিমুখে বীরের মতো এবং যিনি নেতৃত্বের একটি নৃতন আদর্শ রেখে যাবেন তাঁর দেশবাসীর কাছে, সেই সর্বকালের আদর্শ বিপ্লবীবীরের জীবনে—তাঁর দেহে ও মনে এই রূপান্তর সাধনা বৃঝি নিয়তিনির্দিষ্ট ছিল। বাংলাদেশে তাই একটি ভিন্ন ছ'টি বাঘা যতীনের জন্ম হয়নি। এমন অসাধারণ দৈহিক বল আর অতিমানবিক মনের বলের প্রকাশ বাঙালী তাই আর কারো মধ্যে (प्रत्थ नि।

হরিদ্বার থেকে ফিরে আসার অল্পকাল পরেই যতীন্দ্রনাথ একটি ভাল সরকারি চাকরি পেয়ে গেলেন। তিনি বাংলা গভর্নমেন্টের চীক্ সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফারের পদে নিযুক্ত হলেন। এই সরকারি চাকরি এই বিপ্লবীর জীবনে খুব সহায়ক হয়েছিল, কারণ এই চাকরির স্থযোগেই তিনি দীর্ঘকাল বাংলাদেশে বছ বৈপ্লবিক কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণের স্থবিধা পেয়েছিলেন। চীফ সেক্রেটারীর স্টেনোগ্রাফার, তাঁকে সন্দেহ করবে কে? এই দৃষ্টান্ডের তুলনা আছে আরেকজন বিপ্লবীবীরের জীবনে—তিনি স্বনামখন্ত রাসবিহারী বস্থ। দেরাছন ফরেস্ট রিসার্চ অফিসে তিনি চাকরি করতেন এবং সেই স্থযোগে তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত কেমন করে বৈপ্লবিক সংগঠন কার্যের নেতৃত্ব করেছিলেন তা লেখকের 'বিপ্লবী রাসবিহারী বস্থ' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে।

এই চাকরি হওয়ার অল্পকাল পরেই দিদির একান্ত অন্ধরেধে যতীন্দ্রনাথ বিয়ে করেন ১৯০০ সনে। তখন তাঁর বয়স একুশ বৎসর। স্ত্রী ইন্দুবালা সর্বাংশে তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী ছিলেন। এখানে প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার। যতীন্দ্রনাথ যখন কলেজের ছাত্র, সে বছর (এপ্রিল, ১৮৯৮) কলকাতায় ভীষণ প্লেগ হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা তখন থাকতেন বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের একটি বাড়িতে। স্বামিজী তখন দার্জিলিঙে বিশ্রামের জন্য গিয়েছেন। প্লেগের সংবাদ পেয়ে তিনি কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। অবিলম্বে কলকাতায় ফিরে রোগী শুশ্রমার বন্দোবস্ত করতে প্রার্ত্ত হলেন। বেলুড় মঠে তখন রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ সন্ন্যাসীবৃন্দ পীড়িতের সেবাকার্যে নামবার আয়োজন করলেন।

শহরে প্লেগনিবারণের কাব্দে অগ্রণী হয়েছিলেন নিবেদিতা; সে সময় অনেকেই তাঁকে বাগবাঞ্জারের রাস্তায় ঝাড়ুও কোদাল হাতে রাস্তার আবর্জনা পরিকার করতে দেখেছিলেন। এই রিলিফের কাজে কলিকাভার কলেজের ছাত্ররাও এগিয়ে এসেছিলেন এবং ভাঁদের মধ্যে সেণ্ট্রাল কলেজের অন্যতম ছাত্র যতীন্দ্রনাথও ছিলেন। আমী বিবেকানন্দের শিশুত গ্রহণ করে এই বিছ্মী আইরিশ তরুণী ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৮৯৮ সনের জামুয়ারি মাসে; বিবেকানন্দ তার কিছু আগে পাশ্চাভ্যদেশে অবৈতবেদান্তের বাণী প্রচার করে বিজয়ীর গৌরব নিয়ে দেশে ফিরেছেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে দাক্ষাংভাবে দেখা করার একটা অদম্য ইচ্ছা জেগেছিল যতীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে। শহরে প্লেগের সংকটত্রাণ কার্যে যতীনের আন্তরিকভা দেখে নিবেদিতা এতদ্র মুগ্ধ হন যে, তিনিই স্বামীজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

স্থান--বেলুড় মঠ।

সময়—১৮৯৮, মে মাদের একদিন। অপরাহু।

উপরে তাঁর ঘরটিতে বদে আছেন স্বামী বিবেকানন্দ। গুরুভাই ও শিশ্বদের সঙ্গে প্লেগের রিলিফ কাজ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন তিনি। এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন, সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ। নিবেদিতা গুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন, একটি ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছি, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। আপনার দর্শনলাভের জন্য ছেলেটি খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিল আমার কাছে। আমাদের রিলিফের কাজে এ খুব সাহায্য করেছে। কলেজে পড়ে। এই বলে তিনি চুপ করলেন।

স্বামীজিকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন যতীন্দ্রনাথ।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করলেন তরুণের মাথায় হাত দিয়ে। তারপর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে মহাপুরুষ একবার তাকালেন তাঁর দিকে। আয়ত চক্ষু তুটির প্রশাস্ত দৃষ্টি যতীনের হৃদয়ে এক নৃতন ভাবের সঞ্চার করল। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের কথা তিনি তাঁর স্কুল-জীবন থেকে শুনে আসছেন; আজ তাঁর এত কাছাকাছি বসতে পেয়ে তিনি যেন নিজেকে সোভাগ্যবান মনে করলেন। কী অসাধারণ পুরুষ! গোটা ভারতবর্ষকে তিনি নিজের কাঁথে করে ঘূরে বেরিয়েছেন সারা পৃথিবী, অথচ শিশুর মতো কি সরল ও সহজ!

- —কী নাম তোমার ? মধুর কণ্ঠের সান্তরাগ জিজ্ঞাসা।
- শ্রীযভীক্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
- —কোনু কলেজে পড় ?
- —সেটাল কলেজে, ফার্ফ আর্টস ক্লাসে ভর্তি হয়েছি।
- দেশ কোপায়? বাড়িতে কে কে আছেন ? \ এখানে কোথায় থাক ? এমন করে খুঁটিয়ে পরিচয় নিলেন তিনি যে যতীনের সমস্ত দেহ-মন যেন অঞ্জলি হয়ে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণত হতে চাইলোঃ খামীজি অনুভব করলেন, যে তরুণ তাঁর সামনে বসে আছে ভস্মের আবরণে সে যেন একটি অগ্নিশিখা। তার আকৃতি, তার ললাট, তার চক্ষু দেখে, তার কথাবার্তা শুনে তিনি যারপরনাই প্রীত হলেন। তারপর যখন জানতে পারলেন যে সেই বয়সেই এই তরুণ দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে, তখন তিনি তাঁকে প্রাণখুলে আশীর্বাদ করলেন ও বললেন, তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হোক, তুমি জয়ী হও।

স্বামী বিবেকানন্দ ও যতান্দ্রনাথ— ছই শতাদীর ছইটি অগ্নিশিখা। উনবিংশ শতাদীর ক্রান্তিলগ্নে একটি শিখা তথন নির্বাদিত হওয়ার পথে, আর বিংশ শতাদীর স্চনায় অপরটি উদ্ভাদনের অপেক্রায়: একজন বাঙালী লেখক যথার্থই মস্তব্য করেছেন; "বিবেকানন্দ ও বাঘা যতীন যেন ছইটি বিভিন্ন দেহে একটি মাত্র ব্যক্তি। ছইজন ছই যুগের মানুষ। বিবেকানন্দ যদি যতীন্দ্রনাথ হইতে ইচ্ছা করিছেন আর যতীন্দ্রনাথ যদি বিবেকানন্দ হইতে ইচ্ছা করিছেন, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসেই তাঁহাদের ভূমিকার বিনিময় করিতে পারিছেন।" এই মস্তব্যটি বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য এবং যতীন্দ্র-মানসের নিগ্রুদ্দতা উপলব্ধি করার পক্ষে ইহা সহায়ক। আমরা কল্পনা করতে পারি

স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের পর এই তরুণের মনে সেদিন এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ভিন্ন ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি স্থদূরপরাহত।

এই প্রসঙ্গে আরো একটু বলার আছে। পরবর্তীকালে কলিকাতায় প্রীমরবিন্দের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের যখন প্রথম সাক্ষাং হয় তখন তাঁকেও তিনি প্রশ্ন করেছিলেন— ভারতের পক্ষে কোন্টি আগে প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক উন্নতি, না রাজনৈতিক স্বাধীনতা ? এর উত্তরে প্রীমরবিন্দ বাঘা যতীনকে যা বলেছিলেন তা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের কথারই পুনরুক্তি। কিন্তু তিনি আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, এই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে হবে শুধু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে নয়, সশস্ত্র বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। সেদিন বাঘা যতীন, আমরা অমুমান করতে পারি, প্রীমরবিন্দের মধ্যে তাঁর নেতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ — এই ছুজনেই ছিলেন তাঁর বিপ্লবী-জীবনের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। কারণ, এই ছুজনেই ছিলেন বাহুবলে স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষপাতী। বাঘা যতীন তাই স্বত্তোভাবেই বিবেকানন্দ— অরবিন্দের ভাবধারার উত্তর্পাধক।

তাঁর যৌবনকালে শক্তির ফটিক-মূর্তি ছিলেন বাঘা যতীন। তাঁর অস্থিতকৈ সর্বক্ষণ থিরে থাকত একটা প্রবলও ছ্রবার শক্তির তরঙ্গায়িত চাঞ্চলা।

নানা ঘটনার মাধামে প্রকাশ পেত এই উদ্দাম শক্তি।

শক্তি ও শক্তির আনন্দ হই-ই যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকড তাঁর সতার সঙ্গে এবং মাঝে মাঝে তার বিক্ষোরণ দেখে সবাই চমকিত হতে।। স্ফু-িঙ্গবর্ষী সেই শাক্ত তাঁর চরিত্রকে দিয়েছিল একটি বিশিষ্টতা। তাঁর স্বল্লায়ু জীবনে যেসব বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়ে এই শক্তি লীলায়িত হয়ে উঠত, পরবর্তীকালে তাই-ই কিংবদস্ভীতে পরিণত হয়েছিল। এই অতিমানবিক দৈহিক ক্ষমতা তাঁর চরিত্রকে একদিকে দিয়েছিল একটি স্বতন্ত্র বাঞ্জনা, অষ্ঠানিকে তাঁকে করে তুলেছিল তরুণদের কাছে অভিমাত্রায় আকর্ষণীয় এবং শ্রদ্ধেয়। সরকারি চাকরি উপলক্ষে বছরের মধ্যে ছয়্মাস তিনি থাকতেন কলিকাতায় আর বাকী ছয়মাস দার্জিলিঙে। কিন্তু যথন যেখানেই থাকতেন যতীক্রনাথ, ভুক্তবের দল তাঁকে দেখে আকুষ্ট না হয়ে পারত না। ইংরেজিতে যাকে বলে 'পার্সনাল ম্যাগনেটিজম্' তাঁর চরিত্রে তার পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল, এই কথা লেখক শুনেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে যাঁরা বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সানিধ্যে এসেছিলেন।

(मोर्य, वीर्य, मारम, जान,

প্রেম, করুণা ও দেশপ্রীতি—

এই সব বিবিধ গুণের বিগ্রহমূর্তি ছিলেন যতী<del>জ্</del>রনাথ।

তার যৌবনকালের শক্তিমন্তার কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর এক শ্বীবনীকার। এই সব ঘটনার মধ্যে তু'টি ঘটনা পরবর্তীকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। এখানে আমরা সংক্ষেপে সেই ঘটনা তুইটির উল্লেখ করব।

একবার সরকারি কাজে দার্জিলিঙ চলেছেন যভীন্দ্রনাথ। পথে
শিলিগুড়ি দেঁশনে ট্রেন থেমেছে। তিনি মে কামরায় ছিলেন সেই
কামরায় ছিলেন একটি অসুস্থ বাঙালী মহিলা। তাঁব প্রবল ভৃষণ
পেয়েছে; স্বামী দেশনের পানি-পাঁড়েকে ডেকে জল সংগ্রের চেন্তা
করলেন, কিন্তু কোথায় পানি-পাঁড়ে, আর কোখায় বা জল। অন্ত
কামরা থেকে নেমে যে কল থেকে জল আনবেন, তাল পারলেন না;
কারণ প্লাটফর্মের যে অংশে তাঁদের কামরা দেখান থেকে জলের কল
আনেক দ্রে, প্রায় প্লাটফর্মের এক প্রান্তে লালেই হয়। এই দেখে
পরত্থকাতর যতীন্দ্রনাথ আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভদ্র-লোকের হাত থেকে জলের ঘটিটা নিয়ে প্লাটফর্মে নেমে বিহাৎথেগে
ছুটলেন জল আনতে।

নানা লোকের ভীড় প্লাটফর্মে। দেই ভীড়ের মধ্যে একস্থানে পাঁচটি লালমুখ মিলিটারি সৈক্ত দাড়িয়েছিল। আমরা যে দময়ের কথা বলছি তথন পথে-ঘাটে এইসব গোরাদৈক্তদের অভ্যাচারের নানাবিধ কাহিনী প্রায়ই শোনা যেত, কাগজে মাঝে মাঝে তার বিবরণও বেরুত। এই সব উদ্ধৃত সৈক্ত এদেশীয় লোকদের মানুষ বলেই মনে করত না। ভ্যাম, সোয়াইন, নিগার এই ছিল তাদের মুখের অভি পরিচিত সম্ভাষণ। পরাধীন জাতি মুখ বুজে এসব সক্ত করতে অভাস্ত ছিল, রুখে দাড়াবার সাহস যেন তাদের ছিল না অথবা প্রতিকারের কথাও যেন তারা চিস্তা করত না। বাঙলা দেশে যভাজনাথ থেকেই এর প্রথম ব্যতিক্রম শুরু হয়।

"যতীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি ছুটে যাচ্ছেন জল আনতে, অক্সদিকে ছঁশ নেই। ছুটে যেতে একজন সাহেবের গায়ে একটু ধাকা লেগে গেল। যতীন্দ্রনাথ থেমে বললেন: আই য়াম সরি। কিন্তু সাহেবটি এই সৌজজের প্রতি গ্রাহ্য না করে তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে

ষতীন্দ্রনাথের পিঠের উপরে শপাং করে বাড়ি বসিয়ে দিলেন। পলকের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের চোথে আগুন জলে উঠল। কিন্তু ভিনি কিছু না বলে সাহেবদের দিকে একবার মাত্র চেয়েই ছুটলেন জলের কলের দিকে। কল থেকে জল নিয়ে কামরাতে এসে ভজমহিলার স্বামীর হাতে ঘটিটা দিয়ে, আবার চললেন সেই মিলিটারি সাহেবদের দিকে। সাহেবদের সামনে এসেই বুক ফুলিয়ে দাড়িয়ে তিনি বলে উঠলেন: নাউ রিনেমবর ইওর গড (এইবার তোমাদের ভগবানকে স্মরণ কর)—এই বলেই মারলেন তার নাকে এক ঘুষি, যে তাঁকে মেরেছিল।"

ঘুষি খেয়ে শ্বেভাঙ্গ পুঙ্গবটি ভো প্লাটফর্মের উপর লুটিয়ে পড়লেন। তখন বাকী দৈত্য চারজন রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং চারজনেই এক সঙ্গে যভীন্দ্রনাখকে আক্রমণ করল। এ যেন চক্রব্যুহের মধ্যে সপ্তর্মী মিলে অভিমন্যুকে আক্রমণ। প্লাটফর্ম শুদ্ধ লোক এসে জডো হয় দেখানে। মেলট্রেনের গার্ড, স্টেশন-মাস্টার পর্যস্ত সেখানে ছুটে এলেন। यতौज्यनाथ विन्तूमाळ विव्हाल ना इराय माहे वात्रक्षन लगहा-সৈক্তকে একাই ধরাশায়ী করলেন। সবাই সবিস্ময়ে দেখল, বাঙালী মার থেয়ে মার ফিরিয়ে দিতেও জানে। এই মারামারিতে যতীন্দ্রনাথ অবশ্য যথেষ্ট আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি একাকী সেদিন নিরস্ত্র অবস্থায় যেভাবে বাঙালীর মুখ রক্ষা করেছিলেন তা সমকালীন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই শতকের স্চনায় যভীন্দ্রনাথ প্রমাণ রাখলেন যে বাঙালী কাপুরুষ নর। সমকালীন সংবাদপত্তের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, শিলিগুডি স্টেশনের এই ঘটনাটি মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে সারা বাংলাদেশেই সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এই অখ্যাত তরুণ 'দি হিরো অব্ শিলিগুড়ি'-এই নামে যুবক সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। এইটাই কি ভবিয়াতের বালেশ্বর যুদ্ধের পূর্বাভাষ ছিল ?

কথিত আছে যে, লাঞ্ছিত ও আহত গোরাসৈক্সরা যতীক্রনাথের

বিরুদ্ধে মামলা এনেছিল। যখন তাঁর কাছে আদালতের সমন এসে পোঁছল, তখন তিনি হুইলার সাহেবকে ঐ সমনখানা দেখিরে জিজ্ঞাসা করেন, এখন কি করা যায় ? হুইলার সাহেব তাঁর স্টেনো-গ্রাফারের এই বীর্বাহের জন্ম তাকে যথেষ্ট বাহ্বা দিয়েছিলেন এবং তাঁরই মধ্যস্থতায় এই মামলা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহ্যত হয়েছিল। মামলা প্রত্যাহ্যত হলো বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে ইংরেজের পুলিশের খাতায় 'এ ডেনজারাস ফেলো' হিসাবে তাঁর নামটা উঠে গেল ও লালবাজারের সর্তক দৃষ্টি সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু তাঁকে সন্দেহ করার অবকাশ কোথায় ? তিনি যে চীফ সেক্রেটারির বিশ্বস্ত স্টেনো।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো রোমাঞ্চকর।

এটিও তাঁর অমান্থবিক শক্তি ও সাহসের নিদর্শন হয়ে আছে।
তাঁর মামার বাড়ি কয়াগ্রামে একবার একটা বাঘের উৎপাত
হয়। গ্রামশুদ্ধ লোক আতঙ্কিত হয়েছে, কথন কার গোয়াল থেকে
গরুটা বা ছাগলটা বাঘের পেটে চলে যায়, সেই ভয়ে সবাই সম্বস্ত।
অনেক চেষ্টা করেও গ্রামের লোকেরা বাঘটাকে বাগে আনতে
পারে নি। ছ'একটা বন্দুক যে গ্রামে ছিল না, তা নয়, এবং
তা দিয়ে ছ'একবার চেষ্টাও করা হয়েছিল; কিন্তু বাঘটা ছিল আসল
রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, তাকে কাবু করা অত সহজ ছিল না।
এমন সময় একদিন অনেক রাতে কলিকাতা থেকে কয়াতে এলেন
যতীন্দ্রনাথ। পরের দিন খুব সকালে গ্রামবাসীদের মোড়ল-স্থানীয়
জনকতক লোক এল তাঁর মামার বাড়িতে। চাটুয্যে বাড়িতে বন্দুক
আছে তারা জানত আর এ বাড়ির বাবুরা বন্দুক ছুঁড়তেও জানেন।

- —বাবু, বাবের উপদ্রবে আমরা তো আর ভিছুতে পারি না।
- —বলো কি মোড়ল; ক'টা গৰু-ছাগল গেল বাবের পেটে ?

- —তা বাবু আধ ডজন গেছে। আপনাদের দো-নলাটা নিক্ষে একবার আফুন না কলুপাড়ায়।
  - —দেখানে কি ?
- —আমরা দেখে এলাম সেখানে বেতের বনের মধ্যে বাঘটা মুমুচ্ছে।

বাড়ির ছেলেরা ভাবল যতীনকে সঙ্গে নিলে ভাল হয়, কারণ তার চেয়ে পাকা শিকারি আর কে আছে ? তিনি তখনো পর্যন্ত ঘুমুচ্ছেন। বসন্তকুমারের বড় ছেলে এবং হেমন্তকুমারের মেজ ছৈলে এই ছ'জন বন্দুক নিয়ে মোড়লদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। বাড়িত বলা রইল, ঘুম থেকে উঠলেই যতিদাকে যেন কলুপাড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রামের শিকার-পার্টি কেনেস্তারা বাজাতে বাজাতে চলেছে কলুপাড়ার বেতবনের দিকে। দিনের সূর্য তখন পূর্ব আকাশে অনেকখানি উপরে উঠেছে। ঘন বেতবনের মধ্যে সন্ত নিজাভঙ্গের পর বিশালদেহ সেই বাঘটি সকালবেলার ঈষৎ তপ্ত রৌজ উপভোগ করছিল।

এদিকে ঘুম থেকে উঠে সব কথা শুনে যতীন্দ্রনাথ যে অবস্থায় ছিলেন,—অর্থাৎ পরণে লুঙ্গি ও গায়ে একটি শার্ট—সেই অবস্থায় তিনি ছুটলেন শিকার-পার্টির সঙ্গে যোগদান করতে। যাবার সময় সঙ্গে নিলেন কলমকাটা একটি ছোট্ট ছুরি। "ছুরিখানা শার্টের পকেটে মুড়ে রেখে দাঁতন করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন যতীন্দ্রনাথ, যেতে যেতে তিনি দূর থেকে বহু মান্থ্যের উন্মন্ত চীৎকার আর টিনের কেনেস্তারা পিটানোর শব্দ শুনতে পেলেন; তখন ব্যালেন যে জনতা বাঘ দেখতে পেয়েছে। তিনি তখন যেদিকে শব্দ হচ্ছে সেদিকে চললেন। একটুখানি অগ্রাসর হয়েই দেখতে পেলেন যে, এক বিশাল জনতা ছুটতে ছুটতে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে, তাদের দলের পুরোভাগে তাঁর মামাত ভাই মণীন্দ্র বন্দুক্ক নিয়ে ছুটে আসছে।

"হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ দেখেন, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তার একবারে পাশ থেকেই বেরিয়ে পড়ল বাঘটা। যতীন্দ্রনাথ বন্দুক তুলে তক্ষ্ণি গুলি করলেন, কিন্তু গুলিটা বাবের মাথার চামড়া ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু বাঘ অমনি তাঁর দিকেই ছুটে এল ও তাঁর কাঁথের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহত বাঘ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। প্রথম চোটেই বাঘটা তাঁকে মাটির নীচে ফেলে দেয়। চকিতের মধ্যে তিনি উঠে দাঁড়াতেই বাঘ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তার ছই থাবা তাঁর ছই কাঁথের উপরে ক্যন্ত করে তাঁর গলা কামড়াবার জন্ম তার দংখ্রা বার করল। যতীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁর ছই হাত দিয়ে বাঘের গলা টিপে ধরে তার ব্যাদিত করাল বদন ও বিশাল দংখ্রাকে প্রতিহত করতে লাগলেন।"

তারপরেই আরম্ভ হলো বাবের সঙ্গে মান্তুষের দ্বন্দ্যুদ্ধ।

কখনো তিনি বাঘের উপরে, কখনো বাঘ তাঁর উপরে, কিন্তু বাঘের গলাটি তাঁর হাতের বলিষ্ঠ কজার মধ্যে, আর কিছুতেই তিনি তাঁর গলার কাছে বাঘের মুখটা আনতে দিচ্ছেন না। ইতিমধ্যে লোকজ্বন সব ঘটনাস্থলে এদে পড়েছে। বাঘের থাবার তীক্ষ্ণ নখরের আঘাতে যতীক্রনাথের দেহ থেকে ক্ষরিত হচ্ছে অনর্গল রক্তধারা। ধালি হাতে বাঘে আর মানুষে এরকম রোমাঞ্চকর লড়াই কেউ কখনো দেখে নি।

- -कंटिक, श्रीन कत्।
- —দাদা, গুলি করব কি করে? তোমার গায়ে লেগে যেভে পারে।

সবাই ব্রুল এমন অবস্থায় গুলি করা সত্যিই অসম্ভব। তখন শিকারবাহিনীর ভিতর থেকে একটি ছেলে চেঁচিয়ে তাঁকে বলে, বড়দা, আপনার শার্টের পকেটে ছুরি আছে মনে হচ্ছে। ছুরিটা বের করে নিন। তাইত, ছুরিখানার কথা তাঁর মনেই ছিল না এতক্ষণ। "যতীক্রনাথ তংক্ষণাং শুধু বাঁ হাত দিয়ে বাঘের গলা টিপে ধরে ডান

হাতে পকেটের ছুরিটা বার করলেন এবং কামড়ে ছুরিখানির ফলা খুলে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্বখানি বাঘের গলায় বসিয়ে দিলেন। ছুরির আঘাতে বাঘ উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং চারখানি থাবা দিয়ে যতীন্দ্রনাথের দেহ আঁচড়াতে আরম্ভ করল।"

এই আঁচড়ানোর ফলে তাঁর একটা উরুর বৃহৎ মাংসপেশীখানা ছিঁড়ে বৃলে পড়ল ও অসম্ভব শোণিতপ্রাব হতে লাগল। সেই ফলাকাটা ছুরির ফলা দিয়ে তিনি কিন্তু বাঘটাকে শেষ করলেন। বাঘের প্রাণহীন দেহটা যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, "তখন সকলে ছুটে এগিয়ে গেল। তখন তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে রক্তপ্রাব হচ্ছে। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে এনে শুইয়ে দিল।" দেখা গেল, আঘাত খ্ব গভীর ও মারাত্মক। গ্রামে প্রাথমিক চিকিৎসার পর যতীক্রনাথকে সেইদিনই কলিকাতায় নিয়ে আসা হলো শোভাবাজ্ঞারে তাঁর মেজমামার বাসায়। হেমন্তবাবৃ নিজে ডাক্তার ও সার্জন, তথাপি তিনি তাঁর ভাগিনেয়র চিকিৎসার জ্ঞ্ম ডাক্তার শুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারীকে 'কল্' দিলেন। অনেকে আশক্ষা করেছিলেন যে, তাঁর ছটি পা-ই বৃঝি নষ্ট হয়ে যাবে এবং চিরকালের জ্ঞ্ম তাঁকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু বিধাতার সে অভিপ্রায় ছিল না।

ভাক্তার সর্বাধিকারী 'ফি' না নিয়ে এবং তাঁর সমস্ত প্রভিভা নিয়োগ করে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কথিত আছে, হেমস্তবাবৃকে তিনি বলেছিলেন, এ ছেলে দেশের গৌরব। একে সুস্থ করে তুলতে পারলে সেটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। নিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের অধীনে তিনি তো রইলেনই, সেই সঙ্গে আরো একজন চিকিৎসকের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটল শোভাবাজারে হেমস্তবাবৃর বাসায়। "যতীজ্রনাথ যেদিন জ্বম হয়ে কলকাতায় এলেন, তার আটদিন পরে সহসা তাঁর গুরুদেব ভোলানন্দ গিরি হরিষার থেকে শোভাবাজারে তাঁর মাতৃলের বাসায় এসে উপস্থিত হলেন। ভিনি এদেই যতীন্দ্রনাথের পাশে গিয়ে বসলেন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, বেটা ভাল হয়ে যাবি। সেইদিন ভোলানন্দ গিরি মহারাজ সারাদিন যতীন্দ্রনাথকে নিয়ে রুদ্ধদার কক্ষে কাটালেন, কাউকে ঘরে ঢুকতে দিলেন না। সারাদিন সেই ঘরে তিনি পূজা হোম ধ্যান করলেন। পরদিন সকালে মহারাজ বললেন: ওকে কালো গরুর ছধ খেতে দাও; যত পার তত খাক। খুঁজে খুঁজে গোয়াবাগানের খাটাল থেকে কালো গরু বার করা হলো, তার ছধ যতীন্দ্রনাথকে পেট ভরে খাওয়ান হতে লাগল।"

ডাক্তার সর্বাধিকারীর নিপুণ চিকিংসা আর গুরু মহারাজের আশীর্বাদে যভীক্রনাথ প্রায় ছ'মাস পরে আরোগ্য লাভ করলেন। সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু প্রথম প্রথম ক্রাচ্ নিয়ে তাঁকে ইটিছে হয়েছিল, পরে অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই হাঁটছে আরম্ভ করেন। একটা বিরাট ফাঁড়া কেটে গেল তাঁর জীবনে। বাঘের মুখ থেকে বাঁচা আর যমের হাত থেকে বাঁচা প্রায় একই কথা। ইতিহাস-বিধাতা যাঁকে দিয়ে দেশব্যাপী একটি বিপ্লব-যজ্ঞের সমাধা করাবেন, তাঁর ললাটে তো অপমৃত্যু লেখা থাকতে পারে না। এই ঘটনার পর থেকেই যতীক্রনাথ 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিত হন। কথিত আছে, আরোগ্যলাভের পর তাঁর চতুর্থ মাতুল অনাথ চট্টোপাধ্যায় একদিন ভাগিনেয়কে বলেছিলেন, তোকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচাতে পারা গেল বটে, কিন্তু সিঙ্গীর থাবা থেকে বাঁচান যাবে না।

মাতুলের এই আশস্কা তাঁর জীবনে সভ্য হয়েছিল। বাঘা যতীন!

বিংশ শতাকীর স্টনায় শতাকীর পটে এই যে অসীম বীরত্ব আর ছংসাহসের ছবি আঁকা হয়ে গেল, আজকের ভরুণদের একবার সেই চিত্রটি স্মরণ করতে বলি। উপলব্ধি করতে বলি সেই উদ্দাম যৌবনের মহিমা আর সেই বিপ্লবী-বীরের অপরাজেয় মনোবল। শতাকীর পটে যখন এই ছবার যৌবনের ছবি আঁকা হয়, তখন সেই শতাদীকে স্পর্শ করে ইহজগং থেকে বিদায় নিলেন সন্থাসী বিবেকানন্দ। বিদায়ের আগে বাংলার তরুণদের উদ্দেশে তিনি রেখে গিয়েছিলেন এই বাণী: "আগামী পঞ্চাশং বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অক্সাক্ত দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভূলিলে কোন ক্ষতি নাই।" অগ্নিময়ী এই বাণী যতীক্রনাথ প্রমুখ বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবীরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই ইতিহানের নিস্তরক্ষ বুকে বিপ্লবের যে উত্তাল তরক্ষ উঠেছিল, অতঃপর আমরা দেখতে পাব যে, সেই তরক্ষের শীর্ষদেশে যোকৃম্ভিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ-ধন্য এই বিপ্লবী-নায়ক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে ঘুম ভাঙলে পরে বাঙালী দেখতে পেল যে বাংলার মানচিত্র ধীরে ধীরে বদলে যেতে আরম্ভ করেছে। ন্তন নৃতন দৃশ্যপট ক্ষেপে উঠছে সেই মানচিত্রের উপরে। দেশের মাটিতে একে-একে আবিভূতি হয়েছেন নবযুগের সব নৃতন মানুষ—তাঁদের ললাটে ত্যাগের বিভূতি, কপ্তে নৃতন কথা, চক্ষে নৃতন দৃষ্টি আর হৃদয়ে অপরিসীম আত্মবিশ্বাস। এঁদের মধ্যে চিন্তানায়ক, কবি, লেখক, রাজনীতিবিদ্ ও বিপ্লবী সবাই আছেন। আকাশে বাতাসে নৃতন ভাব, নৃতন স্থর, নৃতন গান। এই সবই যেন একত্র হয়ে একটা অগ্নিগর্ভ ভবিশ্বতের ইঙ্গিত দিল। স্থদ্র ভবিশ্বৎ নয়, অতি আসন্ধ ভবিশ্বৎ। বাঙালীর মনে লাগল নৃতন রঙ—ইতিহাসের দিগস্ত উদ্ভাসিত হওয়ার উপক্রম হলো সেই রঙের বিচিত্র ছটায়।

একটি নবযুগের উদ্বোধন হলো বিংশ শতাক্ষীর প্রথম প্রভাতে।

নবযুগ তখনই আসে যখন দেশের মধ্যে যুগপং ঘটে একটি মহন্তর আবির্ভাব আর সেই সঙ্গে একটি বৃহত্তর ঘটনা। ইহাই ইতিহাসের নিয়ম। বিংশ শতান্দীর সূচনায় বাংলাদেশে আমরা প্রভাক্ষ করেছি এই রকম মহন্তর আবির্ভাব আর বৃহত্তর ঘটনা। অর্ববন্দ ছিলেন সেই প্রভাগিত আবির্ভাব আর স্বদেশী আন্দোলন ছিল সেই ঘটনা। অর্বন্দকে কেন্দ্র করেই সেদিন নব জাতীয়তার ভাব উত্তাল তরক্ষ তুলে বয়ে গিয়েছিল বাংলার বুকে আর সেই স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে জেগে উঠেছিল বাঙালীর অন্তরে দাসছ-শৃন্ধালমোচনের জন্ম একটি অদম্য অভীক্ষা। এই অভীক্ষার পথ দিয়েই বিক্ষোরণের মতো দেখা দিয়েছিল আর একটি নৃতন ভাব—বিপ্লববাদ। এই নবযুগের ফলক্রাতিই ছিল সেই বর্ণাঢ্য অগ্নিযুগ।

বাবা যতীন ছিলেন এই অগ্নিযুগেরই সন্তান।

একাধারে তিনি ছিলেন যোদ্ধা, নায়ক ও কুশলী সংগঠক।

অরবিন্দকে যদি আমরা বলি ক্ষত্রিয়ের রণগুরু, তা'হলে যতীন্দ্রনাথকে বলতে হয় সেনাপতি। অরবিন্দ যদি হন জোপাচার্য, তাহলে যতীন্দ্রনাথকে বলতে হয় তাঁর সব্যসাচী শিষ্য। সাঁতারকাটা, চলস্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়া, নক্ষত্রবেগে সাইকেল চালানো, শিকার, বন্দুক, রিভলবার ও পিস্তল চালানো, মল্লযুদ্ধ, লাঠি ও ছোড়াখেলা, বক্সিং—শারীরিক এসব ব্যাপারে তিনি ছিলেন সভ্যিই সব্যসাচী। তাঁর শিকারকে তিনি কখনো একটার বেশি ছটো গুলি মারতেন না—এমনি ছিল তাঁর হাতের অব্যর্থ সন্ধান। 'ভেমনি তাঁর বজ্রমুট্টি ঘুঁষির ওজনও ছিল বিরাশী-সিক্ধা। সে ঘুঁষিতে অনেক যণ্ডাগুণ্ডার নাক ভেঙেছে, কপাল ফেটেছে।' সেই সঙ্গে তাঁর মনের বলও ছিল অসাধারণ। সেনাপতি-স্থলভ প্রতিভা ছিল তাঁর। স্বীয় মস্তিক্ষে চিন্তা করে সহক্ষীদের অল্রান্ত নির্দেশ দিতে পারতেন তিনি আর পারতেন তাদের উদ্বৃদ্ধ করতে, বিপদের মুখে বাঁপ দিয়ে পড়বার জন্ম সাহস ও উৎসাহ দিতে।

দেদিন বাংলায় যে নবযুগ এসেছিল, সেই যুগের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়কে দার্থক করে তোলার জন্ম যেমন অর্ফিলের মতো একজন সর্বত্যাগী ও দ্রদর্শী ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়েছিল তেমনি প্রয়োজন হয়েছিল যতীক্রনাথের মতো একজন ছংসাহদী বীরের সেনাপত্য।

যতীন্দ্রনাথ যখন বাংলা সরকারের একজন বেতনভোগী কর্মচারী, সেই সময় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের স্কুনা। এই আন্দোলনের পটপ্রেক্ষায় ফুটে উঠেছিলেন ভবিস্তুতের বিপ্লবী নায়ক বাঘা যতীন। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তাই স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসটা সংক্ষেপে আলোচনা করব। অগ্নিযুগের ইতিহাসও এর সঙ্গে বিজ্বড়িত। আবার সর্বভারতীয় রাজ-নীতি অর্ধাৎ কংগ্রেদী রাজনীতিও এই আন্দোলনের দারা সেদিন অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। কাব্রেই স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালী সস্তানের পরিচয় থাকা দরকার। এই প্রয়োজন আজ বিশেষভাবে অনুভূত হয় এইজন্ম যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে আমরা রাজনীতির যে ব্যবসাদারি রূপটা লক্ষ্য করি, বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে যে মনোবৃত্তি লক্ষ্য করি তা দেখে হতাশ হতে হয়। বহুতর রাজনৈতিক মতবাদ ও চিন্তাদারা অধ্যুষিত বর্তমানকালের রাজনৈতিক পরিবেশের গ্লানি ও ক্লেদ, অদুরদর্শিতা ও চাপল্য দেখে আমাদের কেবল এই কথাটাই মনে হয় যে, এঁরা রাজনীতি করেন বটে, কিন্তু এই দেশের রাজনৈতিক চিস্তার যে বনিয়াদ, এঁদের পায়ের তলায় আজ সেই বনিয়াদ নেই। 'জননী জ্বাভূমিশ্চ বর্গাদপি গ্রীয়দী'—এই স্ডাটি হয় তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন, নতুবা জ্ঞানত অস্বীকার করেন। সব কিছুর উপরে দেশ— এই আদর্শটা আজ আমাদের সামনে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, তাই স্বদেশী আন্দোলনের সেই পুরাতন ইতিহাসটা এখানে একটু নৃতন ভাবে বলতে চাই।

প্রাণ যখন জাগে, তখন হিসাব করে জাগে না।

মানব সভ্যতার স্থদীর্ঘ ইতিহাসে যত রকমের জাগরণের সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত, তার প্রত্যেকটি এইভাবে ঘটেছে। অন্তরের গৃঢ় প্রেরণা ইতিহাসের জারকরসে জারিত হয়ে এই জাগরণকে হঠাৎ আমাদের সামনে নিয়ে আসে। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ছিল এমনি একটি প্রাণ-জাগার কাহিনী। ইতিহাসের প্রত্যেক বৃহৎ ও মহৎ ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে কার্য-কারণ সম্বন্ধ এবং এই প্রক্রিয়া ভিন্ন কোন আন্দোলনই—তা সে সামাজিক আন্দোলন হোক, সাংস্কৃতিক আন্দোলন হোক কিংবা ধর্মীয় বা রাজনৈতিক আন্দোলন হোক—একটি যথার্থ আন্দোলন হিসাবে সার্থকতা লাভ

করে না। সাময়িক উত্তেজনা আর উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলন এক জিনিস নয়—হুটোর চরিত্র পৃথক ও পরিণতিও স্বভন্ত্র। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ছিল, এমনি একটি উদ্দেশ্যমূলক ও পরিণাম-অন্বিভ আন্দোলন, সাময়িক উত্তেজনা বা হুজুগমাত্র ছিল না।

ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই শুক্ত করা যাক। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে আরম্ভ হয় বিংশ শতাব্দী।

বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আসন্ন হয়ে এল একটা বিরাট পরিবর্তন। বিগত শতাব্দীর শেষ দশটি বছরে ভারতবর্ষ তথা বাংলার ইতিহাসে যে বিরাট তরঙ্গ উঠেছিল তা স্পর্শ করল নৃতন শতাব্দীকে। জাতীয় জাগরণ ও জাতীয়তাবোধ তথন প্রভাতসূর্যের দীপ্তি নিয়ে ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে ইতিহাসের পটে। ১৯০২ সালটি বাংলার ইতিহাসে অরণীয় হয়ে আছে প্রধানত চারটি কারণে; যথা—স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু, কলিকাভার শিবাজী উৎসব, বিশ্ববিভালয় কমিশন (যাহা র্যালে কমিশন নামে পরিচিত) এবং আমেদাবাদে জাতীয় কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন ; এই অধিবেশনে রাষ্ট্রগুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার সভাপতিত করেন।

১৯০২, ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুতে সমস্ত বাংলাদেশ শোকে মৃত্যুমান হয়ে পড়ল। বরোদায় অরবিন্দের কাছে যখন এই সংবাদ পৌছল, তখন তিনি বুঝলেন, বাংলার শিয়রে যিনি জাগ্রত প্রহরীর মতো ছিলেন এবং যার কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছিল, সেই কর্মযোগী বেদাস্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর বাংলাকে পথ দেখাবার আর কেউ নেই। ভারতপ্রেমিক এই সন্মাসীর ভাবধারা, তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ, তাঁর জ্লন্ত স্বদেশপ্রেম যে তিনটি চিত্তে গভীর রেখাপাত করেছিল তাঁরা হলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মাবান্ধন, ভগিনী নিবেদিতা ও অরবিন্দ। এই তিনজনের সঙ্গে আরো একটি তরুণের নামের উল্লেখ করতে হয়। তিনি যতীক্রনাথ। তিনি তখন বাইশ বছরের যুবক, গুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার।

অরবিন্দের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের পরিচয় এই: "বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করিতে হয়, তবে তিনি
একমাত্র বিবেকানন্দই—নর-কেশরী বিবেকানন্দ। আমরা দেখিয়াছি
তাঁহার প্রভাব আজাে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে। সেই প্রভাব
ভারতের আত্মাকে আলােড়িত করিয়াছে। আমরা বলিব, বিবেকানন্দ
এখনাে বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার দেশ-জননীর আত্মায়, দেশ-জননীর
সন্তানদের আত্মায়।"

উপাধ্যায় আর নিবেদিতা হ'জনেই বেলুড়বাহিনীর তীরে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর শেষকৃত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং প্রজ্জলিত সেই চিতাগ্নি থেকে একই সঙ্গে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন। উভয়েই নিঃশব্দে সন্ন্যাসীর চিতাভন্ম অঙ্গে ধারণ করে তাঁর আরন্ধ কাজকে সম্পন্ন করার পবিত্র প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন। উপাধ্যায়, অরবিন্দ ও নিবেদিতা—এই তিনজনই ছিলেন বিবেকানন্দের রাজনৈতিক চেতনার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি এবং এই তিনজনই আবার স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে একে সার্থকতার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের ইতিহাসে এই তিনটি নাম তাই চিরকালের জন্ম ভাষর হয়ে আছে।

আর আমাদের আলোচনার নায়ক, যুবক যতীজ্ঞাল কি করলেন ?

তিনি তখন তাঁর মনের মধ্যে বিশেষভাবে আলোচনা করতে লাগলেন স্থামীজির সেই কথাগুলি যা তিনি মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে মেঘমন্ত্রিত স্বরে বাঙালী যুবকদের উদ্দেশে বলেছিলেন: "নির্বীর্যতা আধ্যাত্মিকতা নয়। তুর্বলতা মহাপাপ। তমোগুণ ও সত্ত্বণ তুই-ই আজ পরিহার্য—ভারতে রজোগুণের চর্চার প্রয়োজন।" আমরা মনুমান করতে পারি যে, সন্মাসীর এই কথাগুলি সেদিন এই তরুণের শিরায় শিরায় যেন বিত্যুৎপ্রবাহ জাগিয়ে তুলেছিল। সাতকোটি বাঙালীর মধ্যে তিনি মানুষ হয়ে ফুটে উঠতে চাইলেন। নিজেকে

তিনি অগ্নিকমল করে ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন এবং সেইসঙ্গে আরো অনেককে। তথন থেকে তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাবধারা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করতে থাকেন। এই সময় থেকেই বাঘা যতীন তাঁর ভবিস্তৎ জীবনের অনেকখানি পাথেয় যে বিবেকানন্দের ভাবধারা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তা আমরা সহজেই অন্থমান করতে পারি।

এইবার শিবাজী উৎসবের কথা:

মহামতি টিলক মারাঠাজাতির মধ্যে এক নৃতন প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন। তিনি ঐ দেশে শিবাজী-উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন ১৮৯৫ সনে। সাত বছর পরে দেখা গেল যে তার তর্মসাভিঘাত এসে লাগল বাংলাদেশে। টিলকের নেপথ্য প্রেরণায় কলিকাতায় এর প্রবর্তন করেন আরেকজন স্বনামধন্য মারাঠী সন্তান যিনি বাংলাদেশকে ও বাঙালী জাতিকে ভালোবেসে একরকম বাঙালীই হয়ে উঠেছিলেন। এই বিশ্বত এবং উপেক্ষিত দেশপ্রেমিকের নাম স্থারাম গণেশ দেউস্কর। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে উপাধ্যায়, নিবেদিতা ও অরবিন্দের সঙ্গে এই নামটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। তাঁর রচিত 'দেশের কথা' বইখানি সেদিন এই আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল, ঐতিহাসিক যতুনাথ সরকারের মুখে লেখক এই কথা শুনেছেন। ১৯০২ সালে তাঁরই উভোগে মারাঠার এই বীরপুজা বাংলাদেশে প্রথম শুরু হয় বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা সকঙ্গেই এই উৎসবে যোগদান করেন। এই উপলক্ষ্যে রচিত কবির 'শিবান্ধী' কবিতাটি বাংলা-সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। মারাঠীর সঙ্গে বাঙালীর জাতীয়তা-বোধের রাখীবন্ধন দূঢ়তর হয় মুখ্যত এই উৎসব এবং উদ্দীপনাময়ী কবিভাটির মাধ্যমে।

পর পর কয়েক বছর ধরেই কলিকাতা ও মফ:স্বলে বছরে একবার করে শিবাকী উৎসব হয়েছিল। সেদিন এর প্রয়োজন ছিল। মারাঠার নৃতন হাওয়া বাংলায় এসে লাগল। ১৯০৬ সনে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে উৎসবটি হয়েছিল, সেইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই উৎসবে টিলক স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৮ সনে টিলকের গ্রেপ্তার, বিচার ও কারাদণ্ডের পর থেকেই বাংলাদেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে তাঁর প্রভাবও। মুক্তিকামী সমগ্র ভারতবাসীর দৃষ্টি তথন বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়েছিল এই একটি মায়ুষের প্রভি! বিগত শতকের শেষপাদে যখন তিনি গণপতি উৎসব এবং তার কিছু পরে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করেন তথন থেকেই মারাঠাদের ভিতর জাতীয়ভাবোধ এক নৃতন ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে— এইটা নৃতন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিতে থাকে তাদের মধ্যে। গণপতি উৎসব পেশোয়াদের আমলে প্রচলিত ছিল, ইংরেজ আমলে বন্ধ হয়ে যায়। টিলক সেই উৎসবের পুনঃ প্রচলন করেন।

সেই সময়ে তিনি তাঁর 'কেশরী' পত্রিকায় 'জাতীয় উৎসবের প্রয়োজনীয়তা' সম্পর্কে ছাটি স্থান্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার একটিতে তিনি বলেছিলেন: "যে মান্তুষ তার দেশের ধর্মের জক্ত গর্ব বোধ করে না, সে তার দেশের জক্ত গর্ব বোধ করেবে কেমন করে ? ধর্ম ও জাতীয়তা এক সূত্রে বাঁধা।" এই কথা যখন তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দ তখন জীবিত এবং সেই সন্ন্যাসীর কঠেও আমরা ঠিক এই ধরনের কথা তখন শুনেছি। টিলকের পরে, এই চিন্তার সূত্র ধরে, অরবিন্দও ঠিক এই কথা আমাদের বলেছিলেন: "ধর্ম ও জাতীয়তা এক সূত্রে গাঁথা"। স্বদেশী আন্দোলনের মূলে এই ভাবটি বিশেষভাবেই কার্যকরী হয়েছিল। সমকালীন আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি সেদিন বিশেষভাবেই প্রভাবিত হয়েছিল এই নৃতন চিন্তার বারা।

১৯০৬ সনে শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্যে টিলক এলেন কলিকাতায়। মহানগরীতে সেই তাঁর প্রথম আগমন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্ম বিরাট আয়োজন হয়েছিল। এবারকার উৎসব তাই খুব জমকালো হয়েছিল। বাল পঙ্গাধর টিলকের প্রভাবে বাঙালী তরুণদের অন্তরে এক নৃতন শক্তির শিখা জ্বলে উঠল। শিবাজীর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালী তরুণ এক নৃতন শক্তিমস্ত্রের উপাসক হলো। শিবাজীর বীর-চরিত্র তাদের হৃদয়ে অন্ধিত হয়ে গেল। শিবাজীর প্রতিমূর্তি গড়ে সারাদিনব্যাপী উৎসব হোল। এই উৎসব উপলক্ষ্যে বাঙালী ছেলেমেয়েরা নানা রকমের দৈহিক ক্রীডা দেখলে। একটা স্থসজ্জিত মগুপের তলায় শিবাজীর প্রতিমূর্তির পাশে তাঁর বিখ্যাত তরবারিকে রাখা হোল। সকলে পুষ্পমাল্য দিয়ে সেই তরবারিকে পূজা করলেন। ভরুণদের পক্ষ থেকে বাঘা যতীন এগিয়ে এলেন সেই ভরবারিকে পুষ্পার্ঘ্য দেবার জন্ম। সেই সময় পুলিশ এই জাতীয় উৎসবের উপর কড়া নজর রাখত। কোন সরকারী কর্মচারীই ভয়ে এই উৎসবে যোগ-দান করতে সাহস করত না। যতীন্দ্রনাথও সরকারী কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু পুলিশের উৎপাতকে জক্ষেপ না করে তিনি এগিয়ে এলেন এবং রক্তজ্বা দিয়ে সেই তরবারিতে প্রদান করলেন অর্ঘ্য। সেই সঙ্গে নিজের হৃদয়ও । পুলিশ সেইদিন থেকেই (১৯০৬) সেই বলিষ্ঠ-দেহী তরুণটিকে বিশেষভাবে লক্ষা করতে থাকে।

১৯০২ সনের অপর ছুইটি ঘটনা—বিশ্ববিভালয় কমিশন ও আমেদাবাদ কংগ্রেস। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সভাপভিরূপে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তাঁর সেই ভাষণের উপসংহারে তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল। বিংশ শতাকীর প্রথমে এদেশে তিনিই এই সত্যটা অমুভব করেছিলেন যে, ভিক্টোরিয়া যুগের অবসান হয়েছে এবং এখন নৃত্ন যুগ নৃত্ন চিস্তা নিয়ে আসছে। এমন কি অনাগত

যুগের নেতার আগমনীও ঝত্বত হয়েছিল তাঁর দেই বক্তৃতার মধ্যে।
"কোথায় সেই প্রতিভাবান নেতা যিনি অগ্নিফুলিক ছড়িয়ে দিয়ে নিয়ে
আসবেন একটি নৃতন ও উন্নততর নবযুগ ?" তিনি কি নবযুগের
নৃতন নেতা অরবিন্দ ঘোষের কথা চিন্তা করেছিলেন ? হয়ত
করেছিলেন।

10066

দেশব্যাপী ছভিক্ষ ও দারিন্দ্রের পটভূকিকায় দিল্লীতে সপ্তন এডওয়ার্ডের করোনেশন উপলক্ষে দিল্লীতে খুব জাঁকজনকের সঙ্গে একটি দরবারের আয়োজন হয়। লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। অভিষেকের উৎসবটা লগুনেই বিশেষ জাঁকজনকের সঙ্গে হয়েছিল। ভারতবর্ষে স্থরেন্দ্রনাথ, লগুনে রমেশচন্দ্র দত্ত—ছ'জনেই এই অয়ুষ্ঠানের ভাব নিন্দা করেছিলেন। "দরবার তো নয়, এ যেন ভারতবাসীকে বিদ্রেপ"—এই কথা বলেছিলেন রমেশচন্দ্র। এই বছরের শেষভাগেই লর্ড কার্জন উত্থাপন করলেন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব।

১৯০৪। মার্চ মাস।

জনমতের বিরোধিত। অগ্রাহ্য করে লড কার্জনের বিশ্ববিছালয় আইন পাশ হয় এবং তার ফলে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল অসম্ভোষ।

10066

জনমত অগ্রাহ্য করে কার্জনী বিধান—বঙ্গভঙ্গ—সরকারীভাবে ঘোষিত হয়। এই বিস্ফোরক পরিবেশেই দেখা দিল স্বদেশী আন্দো-জন। অতঃপর আমরা এই আন্দোলনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। ইতিহাসে অনেক সময় এমন সব ঘটনা ঘটে যার পরিণাম কখনো হিতে বিপরীত, আবার কখনো বিপরীতে হিতরূপ দেখা দেয়। কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিধানটা ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর। বাঙাঙ্গীর নব-উমেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করতে গিয়ে তিনি যেন একে আরো তীব্রতর করে তুললেন। আমরা দেখতে পাব যে, এই কার্জনী প্রস্তাবের পথ দিয়েই এক নৃতন ভাবের প্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে এগিয়ে চঙ্গেছিল সারা বাংলার বুকের উপর দিয়ে।

১৯০৩। তরা ডিদেম্বর।

লর্ড কার্জনের হাত থেকে নেমে এলো বঙ্গচ্ছেদের উন্তত্ত খড্যাঘাত।

বঙ্গভঙ্গের প্রভাবটা সরকার প্রথম ঘোষণা করলেন। প্রস্তাবটা ছিল এই বাংলা থেকে সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগ বিচ্ছিন্ন করে উক্ত বিস্তার্ণ ভূখগুটি এবং ঢাকা ও মৈননসিংহ এই ছটি জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব হয়। সামরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বৃহৎ প্রদেশ—বাংলা, বিহার ও উড়িয়া—এই তিনটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল তখনকার বাংলা। কার্জন ওজুহাত দেখালেন যে, এতবড়ো একটা প্রদেশ ঠিকভাবে শাসন করা চলে না। তাই শাসন-ব্যবস্থার স্থবিধা হবে বলে তিনি বঙ্গভঙ্গের জন্ম একটি প্রস্তাব করে বিলাতে ভারতস্যচিবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রস্তাব ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে দেখা দিল তুমূল বিক্ষোভ। বাংলার শিক্ষিত সমাজ জানাল প্রতিবাদ। অজ্ঞস্র প্রতিবাদ সভার আয়োজন হয় সারা বাংলা দেশে। এক প্রাণ, এক মন নিয়ে বাঙালী শতকণ্ঠে জানাল একই প্রতিবাদ। হাজার হাজার লোকের সই-করা দরখান্ত গেল বিলাতে ভারতসচিবের কাছে প্রস্তাবের বিরোধিতা জানিয়ে। দরখান্ত প্রেরিত হওয়ার পর থেকে উৎকণ্ঠায় সবাই অপেক্ষা করতে থাকে। ১৯০৪ শেষ হয়ে আরম্ভ হয় ১৯০৫। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে ১৯০৫-এর ২০শে জুলাই বিলাত থেকে সংবাদ এল—পার্লিয়ামেন্ট কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

প্রতিবাদ নিক্ষল হোল।

অমনি বাঙালীর কণ্ঠে গর্জন শোনা গেল—এই কার্জনী বিধান খামরা রদ করবই। কার্জন এদেশে আসার পর উপলব্ধি করলেন ্য. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভারতে নিরাপদ করতে গেলে বাঙালীকে একটু শায়েস্তা করতে হবে, সংযত করতে হবে; হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদের ভাবটা আরো তীত্র করে তুলতে হবে। কিন্তু কার্জন চালে ভুল করেছিলেন। বাঙালীর প্রকৃতিটা তিনি ঠিক ধরতে পারেন নি। পারলে পরে আগুন নিয়ে অমনভাবে থেলা করতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেই আগুনে শেষ পর্যন্ত তাঁরই মুখ পুড়ে গিয়েছিল। বিলাভ থেকে সংবাদ আসা মাত্র দেখা গেল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বদেনাতরম্' মন্ত্র কঠে নিয়ে বাঙালী হজ য় পণ করল— বঙ্গভঙ্গ ভারা বদ করবেই। দীর্ঘ পাঁচ বংসর কাল সংগ্রাম করে বাঙালী এই বিধান রুদ করতে সভ্যিই সক্ষম হয়েছিল। সেদিন বাঙালী যে ইতিহাস স্ষ্টি করেছিল, আধুনিক ভারতবর্ষে তার তুলনা বিরল। এই আন্দোলনের ফলেই, বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে, সত্যিকার জাতীয়তাবোধ বা স্থাশনালিজম্ ভারতের তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে একটি ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল।

অনেকে বলে থাকেন, লড কার্জন বাংলা দেশকে হু'ভাগে বিভক্ত করেছিলেন বলেই না এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। আমরা কিন্তু ইহা মনে করি না। তিনি ছিলেন উপলক্ষ্য মাত্র। "দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী জ্বাতি স্বাধীনতার তপস্থায় হোমাগ্রির যে সমিধ সঞ্চয় করিয়াছিল, এই বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাহাই আজ পূর্ণবেশে প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিল। বহুকালের জাতীয় অপমান ও নির্যাতনের ফলে জাতির চিত্তে যে কন্ধ আবেগ সঞ্চিত হইতেছিল, বঙ্গভঙ্গের আঘাতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগারের মত ভাহাই আজ প্রচণ্ড বেগে বাহির হইয়া আসিল এবং দেশব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিল।" মোট কথা, ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, কার্জনী বিধানে বঙ্গভঙ্গ যদি নাও ঘটত, তথাপি বিংশ শতাকীর স্কুচনায় এইরূপ একটি বিক্ষোরক আন্দোলন অবশ্যই দেখা দিত। কারণ এর জন্ম ক্ষেক্র প্রস্তুত হয়েই ছিল।

দেখতে দেখতে ঘটনার স্রোত ক্রেত আবর্তিত হয়। আন্দোলন পরিণত হয় প্রজ্জলিত অবস্থায়। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তার শিখা।

বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে নবজাগরণের প্রাণসংগীতে । উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্', বিপ্রবীদলের 'যুগান্তর' চমকের পর চমকের সৃষ্টি করতে থাকে। আর রবীন্দ্রনাথ গানে গানে আঁকলেন আন্দোলনের একটি মহিমান্বিত রূপ। বাঙালীর হৃদয়-বীণাটিকে তিনি বেঁধে দিলেন একটি স্তরে। তারই ফলে দেখা গিয়েছিল ঐক্যবোধ ও একাপ্রচিত্ততা। একমন, একপ্রাণ—এই ছিল পঞ্চর্বব্যাপী সেই আন্দোলনের প্রভাক্ষ ফলশ্রুতি। এই আন্দোলনের মাঝখানে আমরা আরেকজনকে পেয়েছিলাম। তিনি ভগিনী নিবেদিতা। তাঁরই কঠে আমরা সেদিন শুনেছিলাম—"স্বদেশী তোমার জীবনমরণ সংগ্রাম।" আরো শুনেছিলাম— "কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠা আর অসম্ভব ত্যাগ স্বীকারের পথ দিয়া চলিতে হইবে। স্বদেশী তোমার কাছে চায় প্রাত্যহিক জীবনে বীর্যের সাধনা।" আর অরবিন্দের কঠে শুনলাম: "ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।" সমকালীন রাজনীতিতে নিবেদিতা ও অরবিন্দের লেখনী ও

কণ্ঠকে আশ্রয় করে সেদিন যে সুর বেজেছিল, তা ছিল একেবারেই নৃতন। নৃতন ও উদ্দীপনাময়ী।

১৯০৬, ৪ঠা জুন।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের প্রজ্জলিত অবস্থায় লোকমানা টিলক এলেন কলিকাতায়। তাঁর আগমনে অগ্নিতে হৃতান্থতি পড়ল। আগুন জ্বলে উঠল—দিকে দিকে বিস্তার লাভ করল তার লেলিহান শিখা। এইসময়ে অরবিন্দ-অমুজ বারীন্দ্র বরোদা থেকে কলিকাতায় এসে গোপনে ছাপিয়ে বিলি করতে থাকেন 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকা। এই পুস্তিকা বরোদায় বসে রচনা করেছিলেন অরবিন্দ ১৯০৫-এর শেষ ভাগে। বাঙালী ভরুণ এই পুস্তিকায় পাঠ করল : "কংগ্রেসী প্রথায় দেশকে স্বাধীন করা যাবে না। জাতিকে অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্ত হতে হবে। ফরাসী বিদ্যোহের মতো একটা সশস্ত্র বিদ্যোহ করতে হবে; তবেই ভারতবর্ষ ইংরেজকে তাড়িয়ে স্বাধীন হতে পারবে।" দেখা যাচ্ছে, অরবিন্দ শুধু বৈপ্লবিক ভাবের প্রবর্তক নন, পরস্ত ভিনি ছিলেন বৈপ্লবিক কর্মেরও প্রবর্তক। শুধু প্রবর্তক নন, নেতাও।

এইবার স্বদেশী আন্দোলনের গর্ভ থেকে বাংলার মাটিতে জন্ম নিল সমস্ত্র বিপ্লব। আন্দোলন যতই ব্যাপক হতে থাকে, সরকারী দমননীতি ততই প্রশস্ত হতে থাকে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি নিষিদ্ধ হোল, পুলিশের লাঠিতে নিরস্ত্র বাঙালী তরুণের রক্ত ঝরল, রেপ্তলেশন আইনে নেতাদের ধরে শুধু আটক করা নয়, বাংলার বাহিরে বহুদ্রে তাঁদের নির্বাসিত করা হোল। সংগ্রাম অস্ত্রহীন, কিন্তু তা চলতে থাকে বিত্যুৎগতিতে—নরমপন্থী ও চরমপন্থী সকল নেতাই এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন এর পুরোভাগে সেদিন। সমস্ত বাংলাদদেশ তথন হয়ে উঠেছিল একটা বারুদের স্থপ। ১৯০৫-এর পর থেকেই আন্দোলন আর বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না—নিল একটি সর্বভারতীয় রূপ।

এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তা

সহজে নিভল না। চরমপন্থীরা বললেন, শুধু বয়কট আর বিলিজি কাপড় ও বিলিজি মূন বর্জন করে কোন কাজ হবে না। তাই তাঁরা ইংরেজ-শাসন উচ্ছেদ করার জন্ম সশস্ত্র বিপ্লব শুক্ত করলেন। সকল দেশেই জাতির অগ্রগামী চিন্তা বিপদের ঝড়কে সঙ্গে করেই প্রবাহিত হয়। বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে যেসব অগ্রগামী চিন্তা ছিল তার মধ্যে অন্মতম ছিল সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র বিপ্লব! স্বদেশী আন্দোলনই বাংলাদেশে এর জন্ম দিয়েছিল। আজ, এই স্পূর কালের ব্যবধানে, আমরা যখন এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের বিচার-বিল্লেষণ করি তখন দেখতে পাই যে, সেদিনের সৈরাচারী শাসনই বাংলাদেশে বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল।

১৯০৫-এর শেষভাগেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত-সমিতি এবং ১৯০৬ থেকেই বাঘা যতীন এই সমিতিতে যোগদান করেন। তবে ১৯১০-এর আগে অর্থাৎ আলিপুর বোমার মামলার আগে তিনি বিপ্লবে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। মি. মিত্রের অনুশীলন সমিতিতে যে বীজ বপন করা হয়েছিল, স্বদেশী আন্দোলনের অনুকূল বাতাসে তাই-ই বিপ্লবী গুপ্তসমিতিতে রূপান্তরিক হয়ে যায়। ১৯০৬-এর পর থেকেই স্বদেশী আন্দোলনের পাশাপাশি গুপ্তসমিতি আন্দোলন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দেশের প্রায় সর্বত্র এই জাতীয় সমিতি বহুবিধ নাম নিয়ে দেখা দিতে থাকে। এইসব সমিতি-গুলির মধ্যে 'অনুশীলন' আর 'যুগান্তর' দলই ছিল সকল দিক দিয়ে অগ্রণী। বাঘা যতীন 'যুগান্তর' দলের সভ্য ছিলেন।

বাংলার তরুণ দল স্বদেশী আন্দোলনকে পুরাতন প্রথার পরিবর্তনের সুযোগ বলে মনে করল। বাংলার নানাস্থানে গুপু-সমিতি গঠিত হোল। বাংলায় স্বদেশী প্রচার ও বিদেশী ব্যুক্ট আন্দোলন দমনের জন্ম শাসক-সম্প্রদায়ের চণ্ডনীতি যত প্রবল হতে থাকে, অলক্ষ্যে এই বিপ্লবীদলের কর্মতিংপরতাও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই কর্ম-ভংপরতা যে কয়টি ঘটনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল সেগুলি এখানে

উল্লেখ্য। বাংলা দিখণ্ডিত হওয়ার পর পূর্বকের ছোটলাট হন শুর বমফিল্ড ফুলার। ফুলারী শাসনে সমস্ত পূর্বকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভের স্থিটি হয়েছিল। তখন ফুলার-নিধনের চেষ্টা চলতে থাকে। তাঁকে হত্যা করবার জন্ম ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি বারীক্রকুমার ঘোষ একজন সহকর্মীকে নিয়ে রংপুর যাত্রা করেন। কিন্তু ফুলার সাহেব ভিন্ন পথে তাঁর গন্তব্য স্থানে এসে পৌছান। ফলে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

১৯০৭: ৬ই ডিদেম্বর :

ছোটলাটেব স্পেশাল ট্রেন যাবে নেদিনীপুরের উপর দিয়ে। সংবাদটা এলা বিপ্লবীদের কেন্দ্রে। ঠিক হোল, বোমা দিয়ে ঐ স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দিতে হবে। ভাষণ বিক্লোরক ছটি বোমা সঙ্গে দিয়ে ছ'জন বিপ্লবী কর্মীকে পাঠান হোল নারায়ণগড় স্টেশনে। লাটের স্পেশাল যাওয়ার সময়ে নারায়ণগড় স্টেশনের কাছে ঐ ট্রেন ধ্বংস করার চেষ্টা হয়। বোমা নিক্ষিপ্ত হোল রাত্রির অন্ধকারে, বিদীর্ণ হোল প্রচণ্ড শব্দে এবং ট্রেনও লাইনচ্যুত হোল, কিন্তু লাটসাহেব বেঁচে গেলেন। এই ঘটনার ঠিক সতের দিন পরে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এ্যালেন সাহেবকে গোয়ালন্দ স্টেশনে হত্যার চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এর পরেই কুষ্টিয়ায় পাজী হিগেনবোথানকে গুলি করা হয়।

অতঃপর চন্দননগরে স্বদেশী সভার অনুষ্ঠান-আয়োজনে বাধা সৃষ্টি করায় ১৯০৮ সনের ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়র মঁ সিয়ে তার্দিভিলের বাংলায় একটি বোমা নিন্দিপ্ত হয়। তথন কলিকাতার পর পশ্চিমবঙ্গে এই চন্দননগর ছিল বিপ্লবযজ্ঞের একটি বিরাট পীঠস্থান। এর পরের বিখ্যাত ঘটনা হোল মজঃফরপুরে বোমা বিক্ষোরণ। কিশোর ক্ষ্দিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—এই হু'টি শহীদ-যুগলের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে এই বিখ্যাত ঘটনার সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে মজঃফরপুরের ঘটনার পর থেকেই সারা ভারতবর্ষ চমকে উঠেছিল। ডি. এস. কিংসফোর্ড তথন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্টেট। তিনি ছিলেন

ভয়ানক অভ্যাচারী। অভ্যাচারী এবং অভজ। সামাশ্য কারণে অথবা বিনা কারণে ভারতীয়দের অবমাননা ও লাঞ্ছনা করতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করতেন না। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকার সময়ে এই কিংসফোর্ড সাহেব 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলির অভিযুক্ত সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কঠোর দণ্ড দেন। এঁরই আদেশে তেরো বছরের নিরপরাধ কিশোর বালক সুশীল সেনকে আলিপুর জেলে ধরে নিয়ে গিয়ে চাবুক মারা হয়েছিল।

এই ঘটনায় বাংলার তরুণদের মধ্যে দেখা দেয় দারুণ বিক্লোভ আর উত্তেজনা। উত্তেজিত যুগাস্তর ও নেদিনীপুর গুপ্ত-সমিতির সভাগণ স্থির করলেন—কিংসফোর্ড কে এই পৃথিবী থেকে সরাতে হবে, মায়ের চরণে তিনিই হবেন প্রথম শ্বেতবলি। প্রথমে চেষ্টা হোল একটা 'বই-বোমা' পাঠিয়ে। তাতে কিছু হোল না। কিংসফোর্ড তখন আলিপুরের জজের পদে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা হোল যে কলিকাতা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ নয়। তিনি লাটসাহেবের কাছে বদলির জন্ম অনুরোধ করলেন। তাঁকে তখন মজ্যুফরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট করে সেখানে বদলি করা হয়। বিপ্লবীদের বাহু বাংলা থেকে বিহার পর্যন্ত প্রসারিত হোল। কিংসফোর্ড কে নিধন করার জন্ম উপযুক্ত সরঞ্জাম নিয়ে মজ্যুফরপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হোল ক্ষুদিরাম বস্তু ও প্রেমুল চাকী—এই ছই বিপ্লবী কর্মীকে। তাঁরা ছ'জনেই শপথ নিলেনঃ হয় মৃত্যু, না হয় কার্যসিদ্ধি। যে গুপ্ত বিচারালয়ে কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডের আদেশ জারি হয়েছিল তাতে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, চারু দত্ত

দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয় কলিকাতা থেকে মজ:ফরপুরে।

মুরারিপুকুর বাগানের বিপ্লবকেন্দ্র থেকে মজ্জ:ফরপুরে প্রেরিত হন মৃত্যুর দূতের মতো ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী। অসক্ষ্যে স্পন্দিত হয় বাংলার ইতিহাস। সিপাহী বিজ্ঞোহের ঠিক অর্ধশতাব্দী কাল পরে একটা বিরাট ঘটনা ঘটবার উপক্রম হোল।

১৯০৮। ৩০শে এপ্রিল। রাত্রিকাল।

मकः कत्रभूदं वनि इत्य जामात अत थातक किः मदकार्छ मर्वना সতর্ক থাকতেন। ক্লাব আর নিজের বাংলো ছাড়া আর কোথাও বেরুতেন না তিনি। ক্লাব থেকে রাত্রিকালে ফিটন ্গাড়ি করে সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে নিয়ে তিনি বাংলোয় ফেরেন। রাস্তার ধারে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কুদিরাম আর প্রফুল। দূরে একটা ফিটনের শব্দ শোনা গেল। বিপ্লবীযুগল সভর্ক হলেন। তু'জনেই পকেট থেকে বের করে নিলেন হাডবোমা। হেমচন্দ্র কাত্মনগোর ভৈরী ছিল এই বোমা। ফিটন আসছিল ঠিকই, কিন্তু কিংসফোর্ডের ফিটন নয়। তাই ভুল হোল। ছু'টি ইংরেজ মহিলা—মিসেদ কেনেডি ও তাঁর কুমারী মেয়ে—নিহত হলেন সেই বোমার প্রচণ্ড বিফোরণে। কুদিরাম ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাসি হয়। প্রফুল্ল চাকিকে মোকামা স্টেশনে দারোগা নন্দলাল ব্যানাজি যখন গ্রেপ্তার করতে যান তখন—"মাপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দেবেন গ"—এই বলে তিনি নিজের রিভলবারে আত্মহত্যা করেন। হয় মৃত্যু, না হয় কার্যসিদ্ধি—শহীদ যুগল অক্ষরে অক্ষরে এই প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলেন। মাতৃপুজার প্রথম বলি এই শহীদ যুগল। আত্মদান করে তাঁরা আত্মদানের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন, পরবভীকালে বাংলার বিপ্লববাদকে নিঃসন্দেহে তা নৈতিক প্রেরণা দিয়েছিল।

"পুলিশ এবার বেড়াজাল ফেলল। কলিকাতার মানিকতলায় মুরারীপুকুর বাগান ও আরো বছস্থানে খানাতল্লাসি ও গ্রেপ্তার হল। বোমার আড্ডা ও বছতর লোক ধরা পড়ল। অরবিন্দ বাবুও গ্রেপ্তার হলেন। মুরারীপুকুর বাগানে পাওয়া যায় বোমার খোল ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি, রিভলবার, বন্দুক, রাইফেল, ডিনামাইট,

বিক্ষোরণ শিক্ষার বই ও গুপ্ত-সমিতি গঠন প্রণালী।" সবশুদ্ধ বিয়াপ্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯০৮ সনের মে মাসের গোড়ার
দিকেই। এই গ্রেপ্তার পর্ব সমাধা হয়; শুরু হয় ইতিহাস-বিখ্যাত
মানিকতলা বোমার মামলা। আলিপুরের সেসন জজ বীচক্রকটের
আদালতে এই মামলা দীর্ঘ হু'বছর ধরে চলেছিল। সেজগু ইহা
'আলিপুর বোমার মামলা' বলে সমধিক পরিচিত। বিংশ শতালীতে
ভারতবর্ষে এটাই হোল প্রথম চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলা।
বাংলাদেশে অরাজকতা হয়েছে, এই ওজুহাতে এই সব ধর-পাকড়ের
সঙ্গে ভারত সরকার এই সময়ে প্রবর্তন করেন ক্রিমিক্যাল ল য়ামেগুমেন্ট আ্যাক্ট, ১৯০৮, অর্থাৎ পরিবর্তিত ফোলদারি কার্যবিধি
এ আইম পাশ করার পর, বিপ্লবকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্ম সরকার
আরো অগ্রসর হলেন। "সারা বাংলার অনুশীলন সমিতি, কলকাতায়
আন্মোন্নতি সমিতি, বরিশালের বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংহের
সাধনা-সমিতি, স্থল্য-সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি প্রভৃতি
এতদ্বারা বে-আইনী ঘোষিত হয়।"

আলিপুর বোমার মামলার বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, এই মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন উদীয়মান ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ—পরবর্তী কালে যিনি 'দেশবন্ধু' আখ্যায় বিভূষিত হয়েছিলেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মামলায় তিনি যে সপ্তয়াল করেছিলেন তা চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার আকাজ্ফা যে অপরাধ নয় এবং এই স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস যে মান্থবের জন্মগত অধিকার—এই সত্যকেই সেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁর অপূর্ব কবিত্বমন্তিত ভাষায় ও স্থনিপুণ যুক্তির সক্ষে আদালতের সামনে তুলে ধরেছিলেন। যখন তিনি তাঁর সওয়ালের উপসংহারে আবেগ-স্পান্দিত কণ্ঠে আদালতকে ও জুরিদের সম্বোধন করে বলেন, "আজি-কার এই তুমুল বিতর্ক একদিন স্তব্ধ হইয়া যাইবে, এই উত্তেজনা

থামিয়া যাইবে এবং প্রধান আসামীও ইহজগতে তখন থাকিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সকলেই দেশাত্মবোধের কবি, জাতীয়তাবোধের গুরু ও মনুয়াসমাজের প্রেমিক মানুষ হিসাবে শ্বরণ করিবে।"

এই বোমার মানলার জন্মই পাঁচ বংসর ব্যাপী স্বদেশী আন্দোলন ইতিহাসে পেয়েছে একটা নৃতন ব্যঞ্জনা, নৃতন মহিমা। সেই মহিমার কথা ২লতে গিয়ে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, "এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় সমাজচিত্ত, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি বাঙালীর জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেন সহস্র দল কমলের মত কৃটিয়া উঠিয়াছে। এই আন্দোলন ভারতবর্যকে তাহার আত্মোলরির আদর্শ দিয়াছে। বাংলাদেশের অগ্রিসাধকেরা ইংরেজের অধীনতা হইছে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যে আদর্শ নিজেদের মধ্যে গড়িয়াছেন, যেভাবে তাঁহারা ছঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং আপনাদের অস্থিপঞ্জর জালাইয়া অন্ধকারময় পথে অগ্রসর হইবার জন্ম যে মশাল রচনা করিয়াছেন—তাহা একটি ইতিহাস স্বৃষ্টি করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলন আন্দোলন মাত্র ছিল না, ইহার অধিক কিছু। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা বাঙালীর একক সাধনা।"

এই সাধনার উত্তরাধিকার লাভ করে বাঘা যতীন বাংলার বিপ্লবযজ্ঞে কি ভাবে নেতৃত্ব করেছিলেন, অতঃপর আমরা তাঁর জীবনের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। ''এসেছে সে একদিন, লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্তভাবনাহীন।"

কবির এই কথা বাংলার বিপ্লবীদের পক্ষেও প্রযোজ্য। লক্ষ্ণ হলেও, অন্তত কয়েকশত বাঙালী তরুণ এই শতকের স্কুনাথেকে দীর্ঘ তিন দশকেরও অধিককাল ধরে জীবন মরণ খেলায় মেতে উঠেছিলেন নিঃশক্ষ চিত্তে। সে ইতিহাস তো আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বাঘা যতীন ছিলেন এঁদেরই একজন এবং অনেক বিষয়ে প্রধান একজন। আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই তিনি খুব তৎপর হয়ে উঠতে থাকেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে সেদিন তিনি যে নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় এই সময় থেকেই। মজঃফরপুরের ঘটনার পর থেকে সরকারের দমননীতি, বিশেষ করে বিপ্লবীদের সম্পর্কে সরকারের আত্রোশ ও আঘাত যখন তীব্র ও প্রচণ্ড হয়ে উঠতে থাকে, বাঘা যতীন ঠিক তখন থেকেই আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রতিদন্দী নেতা হিসাবে গভর্গমেন্টের উপরে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করে দিলেন।

কিন্তু তার আগের কথা একটু বলা দরকার। বাংলায় বিপ্লবের তিনটি স্তর।

রাজনারায়ণ বস্থা, বিষ্কমচন্দ্র প্রভৃতির ধ্যান-ধারণার মধ্যে আছে বিপ্লববাদের প্রথম স্তর। এই রাজনারায়ণ বস্থর প্রাভৃপুত্র সত্যেন বস্থ ও কানাইলাল দত্ত আলিপুর বোমার মামলা চলবার সময়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে বিশ্বাস্থাতক নরেন গোঁসাইকে গুলি করে মেরে ফেলেছিলেন। এই রাজনারায়ণ বস্থার অক্যতম দৌহিত্র সন্তান অরবিন্দ বাংলাদেশে বিপ্লববাদের বীজ্ব বপন করেছিলেন। আর বৃদ্ধিমচন্দ্রের

অমর সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' তো বিপ্লবীদের ইষ্টমন্ত্র ছিল। টিলক, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি মুখ্যত বৈপ্লবিক ভাবের প্রবর্তক—এই হোল বিপ্লবযুগের দ্বিতীয় স্তর। এই দ্বিতীয় স্তরেই বাঙালী তরুণদের অস্তরে ক্ষাত্রবীর্থের সঞ্চার করেছিলেন অরবিক্স তাঁর সাপ্তাহিক বন্দেমাতরম্ ও কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের 'স্প্রপ্রভাত' শীর্ষক একটি নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন: 'যন্ত্রণা ও ছঃখভোগের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয় এবং এই মৃল্য না দিতে পারলে স্বাধীনতা লাভ কোনদিনই সম্ভব হবে না। রাজনীতি হলো ক্ষত্রিয়ের এবং ক্ষাত্রবীর্যের অনুশীলনের দ্বারাই স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্ভব—বেনিয়াবৃত্তির সাহায্যে সম্ভা বাজারে স্বাধীনতা কেনা যায় না।" তাঁর 'ভবানী মন্দির' পুস্তিকার মধ্যেও অরবিন্দ অনুরূপ মভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর এর তৃতীয় স্তর ছিল যথার্থ বৈপ্লবিক কর্ম, ইংরেজিতে যাকে বলা যেতে পারে 'রেভোলিউশন ইন য্যাকশন'। এই বৈপ্লবিক কর্ম-প্রয়াস বাংলা দেশে আরম্ভ হয় স্বদেশী আন্দোলনের দম্য থেকেই। এই কর্মযজ্ঞে যারা সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন বাঘা **যতীন ছিলেন তাঁদেরই নেতৃস্থানীয়**।

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রচারক ও প্রবর্তক হিসাবে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানও কম ছিল না। সার্কুলার রোডে তাঁর বাসা-বাড়িতে তিনি যে রাজনৈতিক স্কুল খুলেছিলেন, সেখানে যতীন্দ্রনাথ পড়াতেন রণনীতি, এ কথা আগেই বলছি। ১৯০২ সনে বরোদায় ছদ্মনামে মিলিটারি ট্রেনিং লাভ করে তিনি কলিকাতায় আসেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবীর নামে অরবিন্দের কাছ থেকে একখানি পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে তিনি বাংলায় আসেন। এই ১৯০২ সনেই বরোদা কলেজে অধ্যাপনা করবার সময়ে অরবিন্দ পুণার ঠাকুরসাহেবের গুপ্ত-সমিতির দীক্ষিত সভ্য হন। চাকরী ছেড়ে তিনি বাংলায় আসেন ১৯০৫ সনে। তখন এখানে গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হয়েছে। তার আগে ১৯০৩ সনে কয়েকদিনের জন্ম তিনি

কলিকাভায় আসেন। বাঘা যতীনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনই হয়েছিল।

এই প্রানঙ্গে 'বিপ্লবী-জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে বলা হয়েছে: "১৯০৬ সালে যোগেন বিছাভূষণ মহাশয়ের বাড়িতে ভাবী যুগান্তরকারীদের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটল। বিছাভূষণ আগে থেকে কেবল বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে বেড়াতেন। কত প্রবন্ধ ও বই লিখেছিলেন। তারমধ্যে ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির কথা বাংলা ভাষায় সকলের সামনে আনতে তিনি সক্ষম হন। এঁর বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ ও যভীন্দ্রনাথ আসেন। সেখানে ললিতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ভাবী কালের 'বাঘা যতীন' এঁদের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে যতীন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিলেন বাঘা যতীন।"

বাংলায় বিপ্লববাদের জন্মদাতা হিসাবে কোন একজনকেই এই গৌরবে ভূষিত করা চলে না। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালীর ভাবজগতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাই প্রকৃতপক্ষে প্রথম আলোডনের স্ষ্টি করে। উপরে যে বিভাভূষণ মহাশয়ের কথা বলা হয়েছে, তিনি ওধু বৃদ্ধিমযুগেরই একজন লোক ছিলেন না, স্বয়ং বৃদ্ধিমচন্দ্রের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন: বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচ্ড়া বাসকালীন সময়ে (তখন বঙ্গগৌরব ভূদেব মুখোপাধ্যায়ঙ ঐখানে বদবাদ করতেন) বিভাভূষণ তাঁর দক্ষে একটি বিশেষ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। সেটি হলো সাহিত্যের মাধ্যমে দেশপ্রেম স্থাষ্ট করা। ইতিহাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে পরে, এই কথাই বলা যায় যে, তংকালীন সাহিত্যসেবীদের লেখনীমুখেই সর্বপ্রথম শুধু দেশপ্রেম নয়, দেশ-উদ্ধারের সংকল্পটা পর্যন্ত ফুটে উঠেছিল। বিবেকানন্দ অবশ্য সাহিত্যিক ছিলেন না, ভবে তাঁর উদ্দীপনাময়ী কয়েকটি রচনা ও বক্ততা এই বিষয়ে কম সহায়ক হয় নি। বাঘা যতীনের পকেটে তো সব সময় বিবেকানন্দের বই আর গীতা থাকত এবং ঐগুলি তিনি ছেলেদের মধ্যে বিতরণ

করতেন। শুধু বিতরণ করা নয়, ঐগুলি তিনি তাদের ভালো করে পড়তে বলতেন। বলতেন, "দেশের কাব্ধ করবি ভো আগে শ্রীকুঞের ক্লৈব্য-বিদ্রক বাণী আর স্বামীজির বাণী হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে নে।"

বিপিনচন্দ্র বলতেন, আগে ভাব, পরে কাজ। ভাবটাই মুখ্য, কাজটা গৌণ।

ভাই দেখা যায় যে প্রাক্-স্বদেশী যুগের অনেক আগে থেকেই ভাবের প্রক্রিয়াটা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ভালোরকমেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং যখন কাল প্রসন্ন হোল তথন সেই পুঞ্জীভূত ভাবরাশি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বাস্তবরূপ নিয়ে বাঙালীর সামনে ফুটে উঠল। ভাব থেকে বাস্তবের স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা তার পিছনে শুধু একজনের প্রতিভা সক্রিয় ছিল বললে অক্সায় হবে, একা-ধিক ব্যক্তির মিলিত প্রয়াস সেই প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তুলেছিল। কম্মুনির আশ্রমে অনস্থা বা প্রিয়ংবদাকে বাদ দিয়ে একা শকুন্তলার চিত্র েমন অসম্পূর্ণ, লঙ্কাযুদ্ধে লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীবকে বাদ দিয়ে রামচক্তের চিত্র যেমন অসম্পূর্ণ, মাওয়ালি সহচরদের বাদ দিয়ে শিবাজীর চিত্র যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারে মিত্তির সাহেব, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিভাভূষণ, **সরলা দে**বী ও নিবেদিতাকে বাদ দিয়ে অরবিন্দের ভূমিকা অসম্পুর্ণ। কোন ঐতিহাসিক ঘটনাই একক চেষ্টায় সংঘটিত হয় না। নেপোলিয়নের পক্ষে ফরাসীদেশে বিপ্লব নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না. যেমন সম্ভব ছিল না একা লেনিনের পক্ষে কর্মা বিপ্লবের আয়োজন করা। তেমনি একা অরবিন্দের পক্ষেত্ত বাংলায় বিপ্লববাদ প্রচারের কাজটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। ক্রোচে তাই বলেছেন: "জাতির মুক্তি প্রয়াসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা পৃথিবীর কোন **(मर्ल यथिन घंटें एक (मथा यांग्र, विरक्षियण कंत्रतल भरत (मथा यांरव रय, व्ये** জাতীয় ঘটনা একাধিক ব্যক্তির মিলিত প্রয়াস ভিন্ন আদে সম্ভব হতে পারত না।'' তথাপি বিংশ শতকের স্কুচনায় অরবিন্দকে আমরা

'মহত্তর আবিভাব' বলি এই কারণে যে, সেদিন ভিনিই ছিলেন বিপ্লববাদের প্রধান প্রবক্তা ও বিপ্লব-দর্শনের প্রধান উদগাতা। পর-শাসনমুক্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে জাতিকে সর্বাত্তে "রক্ত ও অগ্লিস্থানে পবিত্র হইতে হইবে"—এই কথা তাঁর আগে আর কোন দেশনেতার কপ্লে শোনা যায় নি। এই 'Blood and fire'-এর নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বাঘা যতীন। সেইজক্ত তাঁকে আমরা অরবিলের বৈপ্লবিক চেত্রনার যোগ্য উত্তরসাধক বলতে পারি।

অরবিন্দের কথা আরো একটু আলোচনা করা দরকার।

আমরা জানি বাঘা যতীনের বিপ্লবী-জীবনের উপরে সবচেরে বেশি প্রভাব পড়েছিল ছইজনের—অরবিন্দ ও নিবেদিতা। আর এই ছ'জনেরই বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন তিনি। বরোদার রাজ-কলেজের হাজার টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নামমাত্র বেতনে যথন অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন, তথন কে জানত যে শান্তশিষ্ট ও স্বল্পভাষী এই মানুষটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটি অয়েরগিরি। য়ুরোপের জ্ঞান-গরিমায় বিভূষিত ছিলেন তিনি—দীর্ঘ চৌদ্দ বংসরকাল অতিবাহিত করেছেন সেই দেশে শৈশব-কাল থেকে, তথাপি তিনি নকল সাহেব সাজেন নি। কিংবা আচারে-আচরণে কিছুমাত্র য়ুরোপীয় ভাবাপের হয়ে ওঠেন নি। এটাই বোধ হয় ইতিহাস-বিধাতার অভিপ্রেত ছিল যে, যাঁকে দিয়ে দেশে একটি বিরাট জাগরণ আসবে ভাঁকে মনেপ্রাণে খাঁটি ভারতীয় থাকতে হবে।

বাংলাদেশে এসে ভিনি একদিকে করতে থাকেন গুপ্ত-সমিতি গঠনের কাজ, অন্তদিকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলগঠন ও জাতীয় আদর্শ প্রচারের কাজ। বিংশ শতকের ছনিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে তিনি যে সভিটেই একটি 'মহত্তর আধিভাবি' ছিলেন সেটি ব্ঝতে হলে সকলের আগে ব্ঝতে হয় তাঁর প্রচারিত জাতীয়তার আদর্শ। স্বদেশী আন্দোলন তো বাংলায় তাঁর আসবার আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তথনো পর্যন্ত যেন কি একটা জিনিসের অভাব ছিল তার মধ্যে।

জাতীয় আন্দোলনকে তিনি চাইলেন অধ্যাত্মসাধনার মর্যাদা দিতে।
দেশহিতৈষণাকে তিনি দিলেন ইষ্টনিষ্ঠার গুরুত্ব। তাঁর কাছে ঈশ্বর
তাঁর দেশ। ভারতবর্ষকে তিনি দেখতেন একটি ওপনিবেশিক ভূখণ্ড
মাত্র হিসাবে নয়, সাক্ষাৎ জগন্মাতা হিসাবে। অরবিন্দের দেশসেবার
এই আদর্শটা সেদিন যদি আমাদের সামনে না থাকত তাহলে
বিপ্লববাদ বাংলার মাটিতে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারত কিনঃ
সন্দেহ। তাঁর বিপ্লব-দর্শনই অজগরের নিঃশ্বাসের মন্ড সেদিন
আকর্ষণ করেছিল বাঘা যতীনকে ও আরো অক্যাক্স তরুণ বিপ্লবীদের।
তাই তো তাঁরা অমনভাবে পূর্ণাহুতি দিতে পেরেছিলেন সেই
বিপ্লব-যজ্ঞ।

অরুবিন্দ বললেন, "যাহারা বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিবে তাহারা যেন উপলব্ধি করে যে দেবতার হাতে তাহারা যন্ত্র মাত্র। ঈশ্বরে সর্বস্থ সমর্পণ করিয়া দেশসেবাকে গ্রহণ করিতে হইবে জীবনধর্ম হিসাবে। এই ব্রত হইবে আত্মনিবেদন আর আনুগত্যের সাধনা— এই কর্মযোগ বিনা দিধায় হঃখবরণের ব্রত।" মৃত্যুর আগে বিবেকানন্দও জাতিকে এই কর্মযোগে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। বাঘা যতীনের জীবনেও আমরা দেখি যে, যৌবনের প্রথমেই যখন তিনি ভোলানন্দিনির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন সেই সন্ন্যাসীও তাঁর শিশ্বের কর্ণে সেই একই মন্ত্র দিয়ে থাকবেন। তিনি যে অরবিন্দ এবং নিবেদিতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছিলেন তার রহস্যটা তো এইখানেই। এই ত্তরুণ বিপ্লবীর প্রাণের একতারায় সকলের অগোচরে কর্মযোগের যে অবিরাম ঝক্কার উঠত, এই ছইজনের সান্নিধ্যে এদে বাঘা যতীন কি অন্থভব করেন নি যে সেই একই স্কর, একই রাগিনী ঝক্কৃত হয়ে চলেছে এই ছইটি মহাবিপ্লবীর জীবন-বীণার তারে।

এইবার নিবেদিভার কথা। বাংলায় বিপ্লববাদের সংগঠন কার্যে গোড়া থেকেই সক্রিয়

ভূমিকা নিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁকে বাদ দিলে এই ইতিহাস অসম্পূর্ণ। এখানে তাই তাঁর প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। বাঘা যতীন স্বয়ং এই বিপ্লবী-নায়িকার একান্ত স্নেহ ও বিশ্বাদের পাত ছিলেন। বাগবাজারে তাঁর সেই বোসপাড়া লেনের 'ভগিনী নিবাস' নামক স্কুলবাড়িতে তথনকার যেদব বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল, বাঘা যতীন ছিলেন তাঁদেরই অক্সতম। "যতীন ইজ এ স্পার্ক" অর্থাৎ, "যতীন একটি ফুলিঙ্গ বিশেষ"—তাঁর সম্পর্কে নিবেদিতার এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। এরই মধ্যে যেন স্থন্দর ভাবে আভাসিত হয়েছে বাঘা যতীনের বিপ্লবী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। প্রদঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। ১৯০২ থেকে শ্রী মর্রবিন্দের পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার সময় পর্যস্ত যে ইতিহাস, তার মধ্যে একটি বিশেষ অধ্যায় হলো বাংলার অগ্নিযুগ। এই অগ্নিযুগের কথা পরবর্তী কালে অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন; কিন্তু তু:খের বিষয় তাঁদের কেউ-ই নিবেদিতার নাম ঠিক সেইভাবে উল্লেখ করেন নি. যেভাবে করা উচিত ছিল। এর ব্যতিক্রম শুধু একজন; তিনি স্বনামধন্য লেথক গিরিজাশক্ষর রায়-চৌধুরী। একমাত্র তিনিই বাংলায় বিপ্লব-প্রয়াসের আদিপর্বে এই মহীয়সী মহিলার দানের কথা তাঁর বিখ্যাত ভিগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ' গ্রন্থে অতি স্থন্দর ভাবে, সম্পূর্ণ-ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাঙালী মাত্রই এজন্ম এই মনীষির কাছে কুভজ্ঞ থাকবে।

বিবেকানন্দের মৃত্যুর কিছু পরেই আমরা দেখতে পাই যে,
নিবেদিতা বরোদায় গিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেইখানেই
তিনি অরবিন্দকে বলেছিলেন, আমার মন বলছে, বাংলায় শীভ্রই বিপ্লব
দেখা দেবে। এখন দরকার একজন নেতার। আপনাকে এর নেতৃত্ব
গ্রহণ করতে হবে। অরবিন্দ রাজী হন। এই সাক্ষাৎকারের তিন বছর
পরেই বাংলাদেশে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতা ও
অরবিন্দ ত্তাজনেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ত্তাজনেরই ভূমিকা

ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নিবেদিতা ছিলেন বিপ্লবের শিক্ষাগুরু, অরবিন্দ দীক্ষাগুরু। বাংলা দেশে কলিকাভায় যে গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হয় তার পাঠাগারে নিবেদিতা অনেকগুলি প্রয়োজনীয় পুস্তক দান করেন, সেইগুলি ছিল বিপ্লবমূলক সাহিত্য। ঐ জাতীয় ছুর্লভ সাহিত্য দেদিন একমাত্র নিবেদিতার সংগ্রহশালায় ছিল, আর কারো কাছে ছিল না। "তিনি দিলেন তাঁর বিপ্লববাদের পুস্তক-সংগ্রহ। তাঁর বইগুলির মধ্যে ছিল আইরিশ বিজ্ঞোহের ইতিহাস, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার সাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। ডাচ প্রজাতন্ত্রের কথা, ইতালির মুক্তিদাতা ম্যাট্সিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী।" তথু কি এই জাতীয় বই? অর্থনীতির কিছু কিছু ভাল বইও তিনি দিয়েছিলেন। রাজনীতি বা বিপ্লব করতে হলে অর্থনীতি সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার, নিবেদিতার কাছ থেকেই আমরা দেদিন এই উপদেশ পেয়েছিলাম। "দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থাটা স্বচেয়ে আগে ভালো করে আমাদের জানা দরকার, মিঃ ব্যানার্জি।" —একথা বলে-'ধর্মপিতা' তাঁর 'ধর্মকন্সা'র উপযুক্ত কথাই বটে।

বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িটি সেদিন ভরুণ বিপ্লবীদের একটা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবাত্মক সাহিত্যের পাঠ তাঁরা তাঁর কাছেই গ্রহণ করতেন। এদের কানে সব সময়ে তিনি বিবেকানন্দের সেই অগ্নিবাণী শোনাতেন। "তোমার দেবতা আজ্ব চায় ভোমার জীবন বলি। আজ্ব থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোমার সামনে একমাত্র উপাস্থা দেবতা তোমার এই জননী জন্মভূমি।" নিবেদিতা যে এইসব বই দান করেছিলেন তার সংবাদ দীর্ঘকাল গোপন ছিল। কলিকাতায় প্রধান কেন্দ্র থেকে সেই সব বই সারা দেশের মধ্যে ঘুরত। এর ফলে ভাবীকালের বিপ্লবী কর্মীদের নানসিক গঠনের প্রক্রিয়াটা ভালভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন: "পরবর্তীকালে আলিপুর বোমার মামলার

সময়ে পুলিশ নিবেদিতার দেওয়া এইসব নিষিদ্ধ পুক্তক বাংলার নানা স্থান থেকে খানাতল্লাসী করে উদ্ধার করেছিল। নিবেদিতা বলতেন, একে একে আমার প্রিয়গুলি আত্মপ্রকাশ করছে।" কথিত আছে, বাঘা যতীনের কাছে নিবেদিতার দেওয়া ম্যাট্সিনির আত্মচরিতের প্রথম খণ্ড ছিল। এই বইখানি তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন ও তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত সহকমিদের পড়িয়েছিলেন বলতেন—গেরিলা যুদ্ধ যদি শিখতে চাস্ তবে ম্যাট্সিনির আত্মচরিত-খানা ভাল করে পড়বি।"

যে অগ্নিশিখাটিকে তিনি রেখে গিয়েছিলেন, দেই ভগিনা নিবেদিতার সেদিন, বিপ্লবের সেই উষাকালে, বাংলাদেশে উপস্থিতি যে বিশেষভাবেই সহায়ক হয়েছিল তা দিবালোকের মতে। সত্য।

বিবেকানন্দ যথন সিংহিনীসমা এই বিদেশিনীকে তাঁর শিশ্বারূপে গ্রহণ করেছিলেন তথন তিনি বিশেষ দ্রদৃষ্টির পবিচয় দিয়েছিলেন আইরিশ বিপ্লবের কোলে যাঁর জন্ম, বৈপ্লবিক ভাবধারার মধ্যে যিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন, সেই নিবেদিতা যে তাঁর অবর্তমানে বাংলাদেশের বিপ্লব-সাধনার ক্ষেত্রে এমনভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন ও মায়ের মতো বাংলার নাগশিশুদের তিনি রক্ষা করবেন, এ কি তিনি বৃষতে পেরেছিলেন ? হয় ত পেরেছিলন। বাংলাদেশে অচিরেই যে বিপ্লবের অভ্যুত্থান হবে—এমন ইক্ষিত স্বামীতি তাঁর মৃত্যুর এক বংসর পূর্বে দিয়েছেলেন, এ-কথা ভগিনী নিবেদিতার অপ্রকাশিত ভায়েরিতে লেখা আছে। তাই দেখা গেল যে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে এবং বিপ্লব-তুরঙ্গমের পদধ্বনিতে চারদিকের আকাশ-বাতাস মৃথিতি হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর গুরুর অভিপ্রায় তিনি বুঝেছিলেন বলেই নিবেদিতা তাঁর সাত নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বিপ্লবের একটি অগ্লিচক্র গড়ে ভূলেছিলেন। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে,

শুরু থেকেই সেই প্রজ্জলিত পরিবেশে নিবেদিভাকে আমরা দেখতে পাই একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে। সে বিপ্লবতরক্ষে তিনি নিঃশঙ্কচিতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন—তার যৌবনের অগ্লি চরিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর চরণে যেন বেজে উঠেছিল ঝঞ্জার মঞ্জীর। তাঁর ললাট থেকে সেদিন সত্যিই বিচ্ছু রিত হয়েছিল বিধাতার রুদ্রয়োষ। সন্ন্যাসিনী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন রুদ্রণীরূপে; তাপসী হয়েছিলেন সিংহবাহিনী রণচণ্ডী। তাই বাছিলাম, বাংলার স্বদেশীযুগ ও বিপ্লব যুগের আদিপর্বের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। নেপথ্য থেকে যে মনোবল তিনি নেতা ও কমীদের মনের মধ্যে জাগিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণ ইতিহাস বোধ হয় আজো লেখা হয়নি।

অরবিন্দ আসার পর থেকেই বাংলা দেশে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা।

> তাঁর আগমনে বাংলায় যেন নব প্রাণের সঞ্চার হোল। ইতিহাসের বুকে ঘটনার স্রোভ ক্রভ আবর্তিত হয়ে চলল। সে যেন এক উত্তাল যৌবন জল-তরঙ্গ।

এই আগ্নেয় পরিবেশেই অন্নষ্ঠিত হয় বরিশাল কনফারেন্স—
স্বদেশী আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এ ঘটনা ১৯০৬ এর
এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ঘটেছিল। এই স্মরণীয় সম্মেলনের
অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন বরিশাল তথা বাংলার এক
বিরাট পুরুষ—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। বরিশালে সেদিন
তাঁরই শাসন চলত, ইংরেজের নয়। নিবেদিতা এই সম্মেলনে
উপস্থিত ছিলেন না, অরবিন্দ ছিলেন। বাংলার বিপ্লব অন্দোলনের
উপরে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। মনীযি গিরিজাশঙ্কর
লিখেছেন: "বরিশালে বিপ্লবী অরবিন্দ ফুলারী দমননীতির চরম
প্রকাশ প্রত্যক্ক করিবার স্ব্যোগ পাইলেন। বাঙালী সেদিন
রক্তদান করিয়া রাজাদেশ অমাক্ত করিল, নিজ্ঞিয় প্রাতরোধের জীবস্তু

দৃষ্টাস্ত দেখাইল—বিপ্লবী অরবিন্দ তাহা দেখিলেন এবং এই প্রত্যক্ষ ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মুখ নীরব ছিল, মন নীরব ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের কথা, আয়াল্যাণ্ডের বিদ্রোহের কথা একে একে তাঁহার সন্থ-উত্তেজিত মনের উপর দিয়া চলচ্চিত্রের ছবির মত ছায়াপাত করিয়া গেল। আর তাঁহার বিপ্লবী মন যে স্তব্ধ হইয়া কি সংকল্প করিল, তাহা কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি সর্বপ্রথমে নিবেদিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন।"

বরিশালের অভাবনীয় দমননীতি ও রক্তপাত থেকেই যে বাংলার নবজাগ্রত জাতীয়চেতনা বিপ্লবের রক্তরাতা পথে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যখন আমরা সেই দিনকার ইতিহাস শ্বরণ করি তখন দেখতে পাই, বাংলার ত্ব'কুল প্লাবিত করে বিপ্লবের ভাবগঙ্গা বয়ে চলেছিল। সেই উদ্দাম শ্রোতোধারাকে সেদিন পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ত্ব'জন—অরবিন্দ ও নিবেদিতা। এর পরেই ফুলার-বধের আয়োজন চলে যুগান্তরের আড্ডায়। বাংলায় এই প্রথম বৈপ্লবিক কর্মের—ফুলার-বধের বড়যন্ত্রের নেপথ্য নায়িকা সেদিন ছিলেন নিবেদিতা। তৎকালীন বিপ্লবীদলের বাংলা মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক, বিবেকান্দের সহোদর, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দক্ত বলেছেন: "অরবিন্দ ও নিবেদিতার একত্র মিলিত পরামর্শ অন্তুসারেই এই ভয়ঙ্কর বৈপ্লবিক কর্মের স্বত্রপাত হয়েছিল।"

তখন থেকেই পুলিশের দৃষ্টি পড়ে নিবেদিতার উপরে।

গুপ্তচর ঘুরে বেড়াতে থাকে সাত নম্বর বোসপাড়া লেনের সেই বাড়িতে। কিন্তু তিনি ভয়লেশহীন চিত্তে লেলিহান শিখার ভিতর দিয়ে চলাফেরা করতে থাকেন। তাঁর ললাটনেত্রের প্রদীপ্ত আগুনে ইতিহাসের দিগস্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে আর বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠতে থাকে বিপ্লবের রণছন্দুভি। সেই প্রলয়োল্লাসের দিনে নিবেদিভাকে দেখা গিয়েছিল নাগমাতারূপে। উদ্ধৃত রাজশক্তির ক্রকুটিকে হেলায় উপেক্ষা করে তিনি সেদিন বাংলার নাগশিশুদের কানে শুনিয়েছিলেন শক্তিমন্ত্র, তাঁর পক্ষপুটে দিয়ে-ছিলেন তাঁদের অনেককে নিরাপদ আশ্রয়। মোটকথা, বরোদা থেকে বাংলায় এসে অরবিন্দ দেশব্যাপী যে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, ভগিনী নিবেদিতা তাঁর সকল শক্তি নিয়ে তাতে শুধু যোগদান করা নয়, সেই বিপ্লব-তরঙ্গে তিনি নিঃশঙ্কচিত্তেই ঝাঁপ দিয়ে-ছিলেন।

১৯০৮, ৩রা মে তারিখের সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ লিখেছিলেন: The ideal creates the means of attaining the ideal, if it is itself true and rooted in the destiny of the race." অর্থাৎ "আদর্শই আদর্শলাভের উপায় উদ্ভাবন করে, যদি সেই আদর্শ হয় যথার্থ আর তার মূল নিহিত থাকে জাতির নিয়তি-নির্দিষ্ট বিধানের মধ্যে।" বাঘা যতীনের বিপ্লবী জীবনের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করলে আমরা এই উক্তিটির মর্ম অনুধাবন করতে পারি। এখন প্রশ্ন এই যে, এই আদর্শ বলতে আমরা কি বুঝব এবং বাংলার বিপ্লববাদের আদিপর্বে এর স্থান কোথায় ? লেনিন বলেছেন, বিপ্লবকে সৃষ্টি করতে হয় না—বিপ্লব আপনি আসে। জার-শাসিত রাশিয়ার পক্ষে হয়ত এটা সত্য হতে পারে, কারণ সেই দেশে আদর্শের কোন বালাই ছিল না। ফরাসী দেশে যে বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, দেখা যায় তার পিছনে একটি আদর্শ সক্রিয় ছিল। রুশো-ভলতেয়ারের অগ্নিবর্ষী রচনার ভিতর দিয়ে ফরাসীজাতি সেই আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল।

বাংলা দেশে এই আদর্শ টা প্রথমে দিয়েছিলেন বৃদ্ধিম-বিবেকানন এবং পরে অরবিন্দ। বৃদ্ধিমের আদর্শ টা ছিল কিছু পরিমাণে রোমান্টিক, বিবেকানন্দের আদর্শ মূলত আবেগ ও উচ্ছাসে উত্তপ্ত আর অরবিন্দের আদর্শ টা ছিল একেবারে ফটিক-স্বচ্ছ, কঠিন বাস্তবতায় ভাস্বর। এর প্রমাণ তাঁর সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি: "জ্ঞাভিকে অগ্নি ও রক্তস্নানে পবিত্র হইতে হইবে।" বাঘা যতীনের বিপ্লবী-মানস্বিশ্লেষণ করলে পরে আমরা তাঁর মধ্যে যুগপং এই তিন প্রকার আদর্শেরই সন্ধান পাই। একাধারে তিনি ছিলেন রোমান্টিক, ভাবপ্রবণ ও প্র্যাক্টিক্যাল। এবং এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশেই

তাঁর স্বল্পকাল-স্থায়ী নেতৃত্ব ফুটে উঠেছিল এক স্বতন্ত্র মহিমা নিয়ে যা তাঁর অক্স কোন সহকর্মীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় নি। উত্তরকালে এক মাত্র নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিস্তাধারা ও তাঁর কর্ম-প্রয়াসের মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল।

বাঘা যতীন যে মানসিক শক্তি নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্গ হয়ে-ছিলেন তার পিছনে ছিল একটা বড় রকমের আদর্শ। যে উৎসাহ, আশা ও ভরসা নিয়ে তিনি সংসার-স্থুখ তুচ্ছ করে, সরকারী ভাল চাকরির মায়া কাটিয়ে কন্টকময় এই বন্ধুর পথের অগ্রচারী পথিক হতে চেয়েছিলেন তার উৎস একটা মহৎ আদর্শ ভিন্ন অস্ত্র কিছু হতে পারে না। বিপিনচন্দ্র পাল তাই বলতেন, সকল মহৎ কাজের পিছনে একটা আদর্শ থাকা চাই। বাঘা যতীনের জীবনে আমরা তাই দেখতে পাই যে, নবীন তারুণ্যের প্রত্যুষ কাল থেকেই তিনি স্বাধীনতার স্বপ্নে আত্মহারা হতেন। এই স্বপ্ন আদর্শে রই নামান্তর মাত্র ছিল। যৌবনের প্রারম্ভে এই আদর্শ পরিণত হয় হর্জয় সংকল্পে। তিনি সেই সংকল্পে দৃঢ়নিষ্ঠ থেকে প্রমথনাথ ও অরবিন্দ-প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত-সমিতিতে যোগদান করে দেশ-মাতৃকার স্বাধীনতা কল্পে ধর্মসাক্ষী পূর্বক যে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, তা তিনি তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে একনিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গিয়েছেন।

বিপ্লবীর চরিত্রকে ব্রতে হবে বিপ্লবী জীবনের আদর্শ এবং আদর্শনিষ্ঠা দিয়ে এবং সেই জীবনের অন্তর্নিহিত ভাব দিয়ে। এই আদর্শ ও
ভাব তাঁর মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে যখন ফুটে উঠল, তখন থেকেই তাঁর
প্রকৃত বিপ্লবী জীবনের আরম্ভ। আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ
হওয়ার পর থেকেই ষতীন্দ্রনাথ খুব সক্রিয় হয়ে উঠলেন, একথা
পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই সক্রিয়তা প্রথম দেখা গেল নন্দলালনিধন কাজের মধ্যে। "বাঙালী দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রফুল্ল চাকীকে মোকামা স্টেশনে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছিল।
নন্দলাল প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করতে উপ্তত হলে প্রফুল্ল বলেছিল, আপনি

বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দেবেন १ ---- প্রফুল্লর সে অভিমান-পূর্ণ ব্যর্থ অস্তিম আবেদন যতীন্দ্রনাথের হৃদয়ে শেলের মত বিঁধেছিল। তিনি আদেশ দিলেন দারোগা নন্দলালকে খতম কর। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে নন্দলাল কলকাতায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময়ে তাঁর বাড়ির নিকটে গলির মধ্যে যতীন্দ্রনাথের এক বিপ্লবী শিশ্ব নন্দলালের বুকে গুলি করে তাকে শেষ করলেন।"

দ্বিতীয় ঘটনা আশুতোষ-নিধন।

আলিপুর বোমার মামলায় সরকারী উকিল ছিলেন আশুতোষ বিশ্বাস। সরকার পক্ষের কৌস্থলি নর্টন সাহেব আর কোর্ট উকিল আশুতোষ বিশ্বাস—এঁরা তু'জনেই এই মামলায় সরকার পক্ষের বিশেষ ভরসা ছিলেন। সভাকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সভা বানিয়ে ভোলার ব্যাপারে এই সরকারী উকিলটি বিশেষ তৎপর ছিলেন। শুধু তাই নয়। কথিত আছে, এই মামলা চলবার কালে প্রধান আসামী অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনে প্রথম যে কৌমুলি দাড়িয়েছিলেন, সেই স্বনামধ্যু ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে একদিন আদালতে আশু বিশ্বাস দম্ভভরে বলেছিলেন—"I will finish terrorism". অর্থাৎ, বাংলাদেশ থেকে আমি সন্ত্রাসাবাদের উচ্ছেদসাধন করব। প্রাসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই মামলা পরিচালনার জন্ম সেদিন যে 'ডিফেন্স ফাণ্ড' গঠিত হয়েছিল. তাতে প্রথম দফায় যে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল, সেই অর্থ দিয়ে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থনের জন্ম ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে প্রথমে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর অক্সতম জামাতা, ব্যারিস্টার বসন্তকুমার লাহিড়ীর কাছে লেখক শুনেছেন যে, চক্রবর্তী সাহেব যে Line of argument व्यर्थाए मध्यात्मत त्य एक कत्त्र मित्र शिर्मिहत्मन, পরে চিত্তরঞ্জন সেই পথেই তাঁর মামলা পরিচালনা করে জয়যুক্ত হন। বাংলার বাইরে অক্স একটি আদালতে অক্স একটি মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ কবেছিলেন বলে, তাঁর পক্ষে শেষ পর্যন্ত আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। ছ:থের

বিষয়, এই তথ্যটি অরবিন্দ বা চিত্তরঞ্জনের কোন জীবনীকার, বা বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসের কোন লেখকই আজ পর্যস্ত উল্লেখ করেন নি।

যতীন্দ্রনাথ ব্রুলেন এই সরকারী উকিলটি তাঁদের প্রবল প্রতিদ্বাথী। ঠিক হোল আশু বিশ্বাসকেও খতম করতে হবে। তাঁর যে কথা সেই কাজ। "যতীন্দ্রনাথ এঁকে শেষ করবার জন্ম পাঠালেন তাঁর নির্ভীক বিপ্লবী শিশ্ব চারু বস্থকে। চারু বস্থ তুপুর বেলায় আদালতে আশু বিশ্বাসকে গুলি করেন। আশু বিশ্বাস সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। চারু গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিচারের জন্ম যথন দায়রা আদালতে মামলা আরম্ভ হোল, তথন চারু পিঞ্জরাবদ্ধ দিংহের মত গর্জন করে উঠলেন, 'বিচার-ফিচারের দরকার নেই বাবা, এখুনি আমাকে কাঁসিতে ঝ্লিয়ে দাও। অনর্থক আর দেরি কেন? আমার কাজ ত আমি সেরেই দিয়েছি, এইবার তোমাদের কাজ তোমরা শেষ করে।"

বাঘা যতীনের শিশ্তের উপযুক্ত কথাই বটে।

তৃতীয় ঘটনা সামশুল-নিধন। এবং এইটিই ছিল বিখ্যাত ঘটনা।
ইনি ছিলেন তখন কলিকাতা পুলিশের একজন জবরদস্ত উচ্চপদস্থ
কর্মচারী—ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ। ইনিও আশু বিশ্বাদের
মত বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে প্রবল আক্রোশ পোষণ করতেন।
মাণিকতলার বাগান-বাড়িতে খানাতল্লাসী করবার সময়ে এঁর অশিষ্ট
ও অভন্ত আচরণের কথা ঘতীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন। আলিপুর বোমার
মামলা পরিচালনা করবার ব্যাপারে সরকার পক্ষে ইনিই ছিলেন
স্বাপেক্ষা করিং-কর্মা ব্যক্তি। "প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন বোমার
আসামীদের যেন অনেকগুলিকে কাঁসিতে লটকাতে পারেন। মিথ্যা
প্রমাণ এবং সাক্ষ্য সৃষ্টি করার কার্যে একেবারে ধুরন্ধর। তাবিপ্রবাদী
সহকর্মীরা জেলের খাঁচায় বসে যখন তাঁদের কামনা জানাচ্ছেন 'কবে
সামশুল চোখে দেখবে সরষে ফুল' তখন যতীন্দ্রনাথ এই গুরুভার
তলে নিলেন তাঁর স্কন্ধে।"

সামশুলের কথা আরো একটু বলা দরকার।

বাঘা যতীনের অক্সতম শিশ্য ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তীকালে এম. এন. রায় বা মানবেন্দ্রনাথ রায় এই নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। গুপু সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে বৈপ্লবিক কার্য অনুষ্ঠানের জন্ম বোমা-পিস্তলের প্রয়োজন যখন অনুষ্ঠৃত হয়, তখন ঠিক হয় যে ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে আর সেই টাকা দিয়ে সংগ্রহ করতে হবে প্রয়োজনীয় আয়েয়ায় । স্বদেশী ডাকাতির এই হোল স্চনা এবং কলিকাতায় এর প্রথম দৃষ্টাস্ত ছিল চিংড়িপোতা ডাকাতি। এই ঘটনা ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ঘটেছিল। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে নরেন্দ্রনাথ চিংড়িপোতা (বর্তমান নাম স্কভাষ নগর) রেল-সেশনে ডাকাতি করে সরকারী অর্থ লুট করেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, "সেদিন সেই ছোট্ট একটি গ্রামের ছোট্ট একটি রেল-স্টেশনে এই যুগাস্তকারী ঘটনা সমগ্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় এক নব অধ্যায়ের স্থচনা করল; ইহাই প্রথম ও অজানা পথের স্থনিশ্চিত সংকেত বলে এর মূল্য অনেক।"

এই ভাকাতির পর নরেন্দ্রনাথ ধরা পড়েছিলেন। পুলিশ সাড়ম্বরে মামলাও করেছিল। এই মামলা সরকার পক্ষ থেকে পরিচালনা করেন সামশুল আলাম। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তিনি মুক্তি পান। বিপ্রবীদের খাতায় সেইদিনই সামশুলের নাম উঠে গিয়েছিল। এর পর কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন নরেন্দ্রনাথ। বছর ছই পরে অর্থাৎ ১৯০৯ সনে নরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ডাকাতি ডায়মশু হারবারের কাছে নেত্রাগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। এই মামলার তদস্তও করেন সামশুল।

"কিন্তু সামশুলকে প্রাণদণ্ড দেওয়া বড় শক্ত কাজ। সে বড় ঝারু ঘুঘু। কিছুতেই তাকে পাওয়া যায় না। নন্দলাল বা আশু বিশ্বাসের মত সে সহজ প্রাণ্য নয়। সে সর্বদা অতি সাবধানে লুকিয়ে থাকে। ইংরেজ গভর্নমন্ট তাকে সদা-সর্বদা সত্ত্ব প্রহরার কৌটায় পুরে রাখে। তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু 'অসম্ভব' কথাটি বিপ্লবীদের অভিধানে লেখা থাকে না। যতীন্দ্রনাথের জীবনে অসম্ভব বলে কিছু ছিল না। অসম্ভবকে সম্ভব করাই তো ভাঁর কাজ।"

দিন যায়।

আলিপুরে বীচক্রফটের আদালতে দিনের পর দিন চলে মামলার শুনানী। যতীব্রুনাথের নির্দেশে তাঁর বিশ্বস্ত অফুচরবৃন্দ সর্বদা সামস্থলের গতিবিধির উপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে। কার উপর এই কঠিন কাজের ভার দেওয়া যায় ?

- —যভীনদা, আমি কি পারব না ?
- তুই ! তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ, বীরেন।
- —হলেই বা ছেলেমানুষ। একবার দায়িছটা দিয়ে দেখুন না, পারি কি না পারি।

এই কথা বলতে বলতে বীরেনের মুখ উজ্জল হয়ে উঠল।

যতীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন, সে মুখে কঠিন সংকল্পের রেখা ফুটে উঠেছে।

মতঃপর তিনি তাকেই এই কঠিন কাজের জন্ম নির্বাচন করলেন।

এই কিশোরের বয়স ছিল তখন মাত্র উনিশ বছর; নাম—বীরেন্দ্রনাথ
দত্তগুও। পূর্ববঙ্গের ছেলে, ঢাকায় বাড়ি। সে ছিল যতীন্দ্রনাথের
প্রিয়তম শিল্পা। সামস্থল হত্যার কঠিন কাজ তাকেই তিনি দিলেন।

এই গুরুদায়িত্ব দেবার সময়, কথিত আছে, তিনি বীরেনকে বলে
ছিলেন: মনে আছে কুদিরাম ও প্রাণুল্ল চাকীকে মজঃফরপুর
পাঠাবার সময়ে কি বলা হয়েছিল তাদের ?

- —জানি যতীনদা। হয় কার্যসিদ্ধি, না হয় মৃত্যু।
- —সাবাস! তুই লোকটাকে চিনতে পারবি <u>?</u>
- —না দাদা, আমি সামস্থলকে কখনো দেখিনি, চিনতে পারব না।
  - —বেশ, তোর সঙ্গে আমি সভীশ সরকারকে দিচ্ছি। সেই

ভোকে চিনিয়ে দেবে। নিশানাটা যেন অব্যর্থ হয়। নইলে আরু চাক্ত পাব না।

১৯১॰, ২৪শে জানুয়ারি।

দিবা দ্বিপ্রহর। স্থান-কলিকাতা হাইকোর্ট।

যথাসময়ে সতীশ ও বীরেন হাইকোর্টে এলো। লোকজনের আনাগোনায় প্রধান বিচারালয় সরগরম। এখান থেকে পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার বেশী দূর নয়। হাইকোর্টের পশ্চিম দিক দিয়ে বিপ্লবী হ'জন প্রবেশ করে। সেই সময় সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন সামস্থল। "বীরেনকে সতীশ সরকার সামস্থলকে দেখিয়ে চলে গেল। বীরেন হাইকোর্টের প্রশস্ত বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল। সামশুল যখন সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাচ্ছিলেন তখন বীরেন তাঁর সম্মুখে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি সামস্থল আলাম ?

—<u>इंगि ।</u>

क्रम्! क्रम्!!

বীরেনের রিভলবার গর্জন করে উঠল। বলার সঙ্গে সঙ্গে সে
সামস্থলের বুকে গুলি করে। অত কাছে দাঁড়িয়ে গুলি বার্থ হবার
নয়। "চক্ষের পলকে সামস্থল বারান্দার উপরে ল্টিয়ে পড়লেন চারদিক থেকে রক্ষী প্রহরী চাপ্রাশী আরদালী প্রভৃতি খুন খুন
চীৎকার করে ছুটে এল বীরেনকে ধরতে। প্রথমে একজন সশস্ত কনেস্টবল ছুটে ধরতে আসে। কিন্তু তখনো বীরেনের রিভলবাবে কয়েকটি গুলি অবশিষ্ট ছিল; সেইগুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বীরেন বারান্দা দিয়ে নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগল, কিন্তু শীঘ্রই ভার গুলি ফুরিয়ে গেল।"

বীরেন ধৃত হলো।

প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তার বিচার আরম্ভ হয়। তিনি বীরেনকে দায়রা সোপর্দ করেন। হাইকোর্টে যথন এই মামলার দায়রার বিচার শুরু হয় তথন হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় যতীক্রনাথ ধৃত হয়েছেন। বীরেন আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি, এবং এক্সন্থ কোন উকিল ব্যারিস্টারও দেয়নি। কিন্তু খুনী আসামীর বিরুদ্ধে একতরফা মামলা চলে না। সরকার তখন আসামীর পক্ষ সমর্থন করার জক্ষ ব্যারিস্টার নিশীপচন্দ্র সেনকে নিয়োগ করেন। নিশীপচন্দ্র তখন তরুণ ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জনের সহকারী। তাঁরই নির্দেশে তিনি বীরেনের পক্ষ সমর্থন করতে সম্মত হন। আলিপুর বোমার মামলার পর থেকেই বাংলার বহু বিপ্লবী সন্তানের মামলায় অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত থেকে চিত্তরঞ্জন যেভাবে এইসব নাগশিশুদের রক্ষা করেছিলেন, তা ইতিহাসে স্থাক্ষিরে লেখা থাকবে।

আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হয় ১৯০৮ সনে।

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক মামলার শুনানী চলেছিল প্রায় তু'বছর। এই মামলার বিচার হয়েছিল আলিপুর' আদালতে খেতাঙ্গ জজ বীচক্রফটের এজলাসে; সিভিল সার্ভিদ পরীক্ষায় ইনি মামলার প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষের অক্সতম সহপাঠী ছিকোন ৷ তাই কথিত আছে যে, প্রথম দিন আদালতে অরবিন্দকে আসামীর কাঠগডায় দেখে জজ বীচক্রফট রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং সৌজস্থাবশত আদালতের নিয়ম-বহিভূতি একটি কাজ করেছিলেন—আসামীদের জন্ম নির্দিষ্ট কাঠগড়ার বাইরে অরবিন্দকে একটি স্বতন্ত্র আসন প্রদান করেছিলেন: একখানি চেয়ারে বসবার জন্ম তাঁকে অনুরোধ করেন। অরবিন্দ বীচক্রেফটের এই সোজিন্ত প্রকাশে তাঁকে ধন্তবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, তিনিই যথন এই মামলার প্রধান আসামী সাব্যস্ত হয়েছেন তখন আসামীর কাঠগড়ায় অক্সান্ত আসামীরের সঙ্গে থাকাই তিনি বাঞ্চনীয় মনে করেন। ঘটনাটি সামান্ত, কিন্তু এরই মধ্যে আভাসিত হয়েছে অরবিন্দের বিপ্লবী-চরিত্রের অসামাক্সতা। বীচক্রফটের অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল।

প্রায় হ'বছর শুনানী চলবার পরে এই মামলা শেষ হয়। প্রধান আসামী অরবিন্দ নির্দোষী বলে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু এই দীর্ঘকাল বিচারাধীন আসামী হিসাবে নির্জন কারাবাসে থাকার ফলে তাঁর মনে এক দারুণ পরিবর্তন দেখা নিয়েছিল। যিনি ছিলেন বিপ্লবের রণগুরু, তিনি এখন রূপান্তরিত হয়ে গেলেন; একটা নৃতন চেতনা আচ্ছন্ন করল তাঁর বিপ্লবী সন্তাকে। সমস্ত রকম রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তাঁর সভীর্থগণের কাছে এটা ছিল নিতান্ত অপ্রভ্যাশিত। জেল থেকে বেরিয়ে

অরবিন্দ দেখলেন যে, দেশের রাজনৈতিক তথা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বেন একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গেছে—সমস্ত দৃশ্যপটটাই যেন পাল্টে গেছে। লোকমাস্থা টিলক নির্বাসিত হয়ে প্রেরিত হয়েছেন স্থানুর ব্রহ্মদেশে, বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেল থেকে (ইনি আলিপুর বোমার মামলার কিছু আগে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে আনীত একটি মামলায় আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন; এই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন না করে এদেশে রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে বিপিনচন্দ্র একটি নৃতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।) মুক্তিলাত করে সোজা বিলেত চলে গিয়েছেন, সেই দেশে ভারতের রাজনৈতিক দাবী প্রচার করার উদ্দেশ্যে; দেশের অস্থান্থ বিশিষ্ট নেতাদের অধিকাংশই তথন রেগুলেশন আইনে আবদ্ধ হয়ে দেশান্তরিত হয়েছেন।

এইসব ঘটনার ফলে রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন স্থিমিত হয়ে এসেছিল, ভেমনি এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন। আগেই বলেছি, বিপ্লবীরা ১৯০৫ বা ১৯০৬ সন থেকেই চারদিকে বৈপ্লবিক কাজকর্ম আরম্ভ করে দিয়ে-ছিলেন এবং বাঘা যতীন তখন থেকেই এই বিপ্লব-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তারপর ১৯০৮ থেকে অর্থাৎ আলিপুর বোমার মামলার পর থেকেই তিনি খুব সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিপ্লবী নেতৃ-জীবনের আরম্ভ তখন থেকেই এবং পরবর্তী ছয়-সাত বংসর কাল অর্থাৎ ১৯১৫ সনে বালেশ্বর যুদ্ধে আত্মদানের সময় পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বাংলার বিপ্লব-রথের অবিসম্বাদী সার্থি—একথা স্বয়ং মানবেক্রনাথ রায় স্বীকার করেছেন। ১৯১০ সনে কারামুক্তির পর দেখা যায় যে, অরবিন্দ কয়েকটি স্থানে রাজনৈতিক বক্তৃতা করেন; তাঁর এই সময়কার প্রদন্ত ভাষণগুলির মধ্যে উত্তরপাড়া বক্তৃতাটি সমধিক প্রিদিদ্ধ। যদিও তাঁর এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে জাতীয়তার স্কুর ছিল, কিন্তু বিপ্লবের ঝাঁজে ছিল না। ভারপর অরবিন্দ ন্তন উভ্নমে হ'খানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন, বাংলায় 'ধর্ম', ইংরেজিভে 'কর্মযোগিন্'। 'বন্দেমাভরম্' থেকে এই ছ'টি কাগজের স্থর ছিল একেবারে স্বতন্ত্র। কোথায় সেই অগ্নিবর্ষী 'বন্দেমাভরম্' আর কোথায় আধ্যাত্মিক বাষ্প-ভরা 'ধর্ম' আর 'কর্মযোগিন্'। এর কিছুকাল পরেই অর্থাৎ, সামস্থল আলমের হত্যা ও বাঘা হতীনের গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই দেখা গেল যে, ভিনি আধ্যাত্মিক পথের পথিক হয়ে, দিব্যজীবনের সন্ধানে চিরকালের মত দেশত্যাগী হয়ে চলে গেলেন তাঁর ন্তন তপস্থার ক্ষেত্র পত্তিরেরীতে। পত্তিচেরী তখন ভারতে ফরাসী উপনিবেশ কয়টির অন্যতম ছিল। তিনি বাংলা দেশে আর ফেরেন নি, কিম্বারাজনীতিতে আর প্রত্যাবর্তন করেন নি।

অনেকের বিবেচনায় অরবিন্দের দেশত্যাগটা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে যেন এক প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। বিপিনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ-এই তিনজনই ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে আর সেই বাঙালীর সর্বস্থ-পণ করা প্রাণ-জাগান আন্দোলন শেষ হবার আগেই এই তিনজন কার্যক্ষেত্র থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন। এঁদের মধ্যে আবার বিপিনচন্দ্র অর্থিন ছিলেন বিপ্লবের প্রবক্তা। তাই পরবর্তীকালে বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় প্রদঙ্গে কোন একজন সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন: "ঝিষি পলাতক, দার্শনিক উদভান্ত আর কবি আশ্রমবাসী।" এঁদের তিনজনেরই প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে যতীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। তবে অরবিন্দের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যে নিবিড ছিল তা সত্য। তিনি ছিলেন অরবিনেরই মন্ত্রশিয়া ও ঘনিষ্ঠ সহচর। তাঁকেই সামনে আদর্শ হিসাবে স্থাপন করে এই তরুণ গৃহস্কুখ, জীবনের ভবিষ্যাৎ সব কিছু জলাঞ্চলি দিয়ে এই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাই অরবিন্দের দেশত্যাগটা তাঁকে যেন বিশেষভাবেই মর্মাহত করেছিল। কথিত আছে, পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার আগে

অরবিন্দ বাংলার বিপ্লবীদের জন্ম এই নির্দেশ রেখে গিয়েছিলেন যে, তারা যেন অতঃপর মনে-প্রাণে যতীনের বিপ্লব-প্রয়াসে সহায়তা করে। আরো পাঁচটা বছর যে বাংলাদেশে বিপ্লবের কাজ চলবে, এটা বোধ হয় তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। শোনা যায়, অরবিন্দ চলে যাওয়ার পর একদিন তাঁর এক সহকারীকে যতীক্রনাথ বলেছিলেন, ''তোদের নিরাশ হবার কিছু নেই; এখনো যতীন মুখুজ্যে বেঁচে আছে।''

খাঁটি বিপ্লবীর যোগ্য উক্তি এই।

তিনি ছিলেন বলেই না বিপ্লবের অগ্নিস্রোত আরো পাঁচটা বছর অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হতে পেরেছিল। অরবিন্দের দেশত্যাগের বিচ্বের (১৯১০) পি. মিত্রের মৃত্যু ও তার এক বছর পরে নিবেদিতার মৃহ্যু—এইত্'টি ঘটনা বাঘা যতীনকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। কারণ, তাঁর বিপ্লবী-জীবনে এই হু'জনেই—প্রমথনাথ ও নিবেদিতা—যে প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর বিপ্লব-মানস গঠনে অনেকথানি সহায়তা করেছিল। নিবেদিতার মুত্যুর সময়ে যতীন্দ্রনাথ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে বিচারাধীন আদামী হিদাবে জেলের মধ্যে আটক ছিলেন। জেলের মধ্যেই ভিনি নিবেদিতার স্মৃতির উদ্দেশে তপ্ত অঞ্চ বিসর্জন করেন। আমাদের কাহিনীর সম্পূর্ণতার জন্ম প্রসঙ্গত স্বদেশী আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ের কথা এখানে কিছু উল্লেখ করা দরকার। বাংলা-দেশকে দ্বি-খণ্ডিত করে লর্ড কার্জন ইতিমধ্যে বিদায় নিয়ে স্থানশে ফিরে গেছেন এবং আন্দোলনও চারদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে জনসাধারণের চিত্তে স্বাধীনতা লাভের আকাজ্ফাকে আরো ভাব্রতর করে তুলেছে। বৈধ ও অবৈধ অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক ও **সশ**স্ত্র হু'রকম আন্দোলনই চলেছিল পাশাপাশি।

লর্ড কার্জনের পর নৃতন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড মিন্টো। বাংলা তথা ভারতের বিকুক জনমতকে শান্ত করবার জন্ম এবং ভারতবাসীকে

সম্ভষ্ট করবার জম্ম এই সময় (১৯০৯) একদফা শাসন-সংস্কার ঘোষিত হয়। ইতিহাসে ইহাই মর্লি-মিন্টো রিফর্ম নামে পরিচিত। লর্ড মর্লি ছিলেন তখন ভারতস্চিব। এই শাসন-সংস্থার যথন ঘোষিত হয় তখন জাতীয়ভাবাদী দলের অক্সতম নেতা হিসাবে অরবিন্দ তাঁর 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, এই শাসন-সংস্কার ভূয়া—ইহা ভারতবাসীর পক্ষে পর্যন্ত মর্লি-মিন্টো গ্রহণের অযোগ্য। শেষ সংস্কার-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৯১১। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন বড়লাট। তিনি ভারতে বড়লাট হয়ে আসার পর এখানকার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বঙ্গবিচ্ছেদ ব্যবস্থা বাতিল করবার জন্ম বিলাতে ভারত-সচিবের কাছে সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ গৃহীত হলো। তারপর ঐ বছরের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গবিচ্ছেদ বাতিল করে একটি ঘোষণা প্রদান করেন ৷ এই ভাবেই সেদিন বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজ্জনৈতিক ইতিহাসে বংলাবিকুর একটি অধ্যায়ের শেষ হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধিজীবি ও প্রথর রাজনৈতিক চেত্রাসম্পন্ন বাঙালীর মেরুদণ্ড ভাঙবার জন্ম ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লীতে স্থিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এই স্ময়েই। দ্বিখণ্ডিত বাংলা আবার সংযুক্ত হলো বটে কিন্তু রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা অনেক পরিমাণেই कु । राष्ट्र (भन ।

সিভিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ১৯১২-১০ সন থেকেই বাংলাদেশে বিপ্লববাদীদের কর্মপ্রচেষ্টা অধিকতর উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। সে কর্মপ্রয়াস যেমন ছঃসাহসিক তেমনি ভয়ঙ্কর ছিল। সরকার আশা করেছিলেন যে, আলিপুর বোমার মামলায় যারা ধৃত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই, যথা বারীক্রকুমার, উল্লাসকর, হেমচক্র প্রভৃতি ছিলেন বিপ্লবের মস্তিক স্বরূপ। সেইসব্মাথা যখন স্থানুর আন্দামানে প্রেরিত হলো, তখন বাংলায় বিপ্লববাদ

আর নিশ্চয়ই মাথা তুলতে পারবে না। কিন্তু সরকারের এই অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছিলেন একজন। তিনি যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি নিশ্চেষ্ট বদে থাকবার মান্ন্য ছিলেন না। আলিপুর বোমার মামলার সময় থেকেই ডিনি সরকারের অজ্ঞাতসারে কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে বহু বিপ্লবী অন্নচর তৈরি করেছিলেন। এই সময়ে তাঁর হাতে-গড়া শিশ্ব বলে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ( পরবর্তীকালের এম. এন. রায় ), শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, অবনী মুখার্জি, হুগলীর ভূপতি মজুমদার, খুলনার কিরণ মুখোপাধ্যায়, সতীশ চক্রবর্তী, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যশোহরের বিজয় রায় নদীয়ার জ্যোতিষ পাল, ক্ষিতীশ সাকাল, পাবনার আশু লাহিড়ী, বঞ্ডার যতীন রায়, রাজদাহীর ধীরেন ঘটক, মাদারীপুরের চিত্তপ্রিয় রায় প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য। এঁদের মধ্যে অনেকেই আজ জীবনের পরপারে চলে গিয়েছেন, জীবিত আছেন মাত্র কয়েকজন এবং তাঁদের কাছ থেকে বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথের অত্যাশ্চর্য জীবন-কথার কিছু বিবরণ জানবার স্থযোগ লেখকের হয়েছে। একবার মানবেন্দ্রনাথ রায়কে লেখক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বালেশ্বর যুদ্ধের নায়ক সম্পর্কে আপনার কী অভিমত। উত্তরে রায় বলেছিলেন: "যতীনদা আমার বিপ্লব-জীবনের গুরু—১৯১৪ সনের প্রভ্যাসন্ত্র বিপ্লবের তিনিই ছিলেন স্বাধিনায়ক ।"

বাঘা যতীনের জীবন-কথার প্রদক্ষে তাঁর সমসাময়িক আরো হ'জন স্থনামধক্ষ বিপ্লবীর নামের উল্লেখ করতে হয়। এঁদের মধ্যে একজন হলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৮০), আর অপরজন রাসবিহারী বস্থ (১৮৮৬)। এঁরা হ'জনেই যতীন্দ্রনাথের বয়:কনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু সংগঠন-প্রতিভা ও আত্মত্যাগে হ'জনেই ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদের নামের স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। সাভারকর ছিলেন মহারাষ্ট্রে গুপ্তসমিতি আন্দোলনের সংগঠক আর

বাংলার বাইরে উত্তর-পশ্চিম প্রাদেশে বিপ্লবের সংগঠক ছিলেন রাসবিহারী বস্থ এবং বাংলার বাইরে তরুণ বিপ্লবীদের তিনিই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। এরা ত্ব'জনেই ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির মহাত্রাস। যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরা ত্ব'জনেই অত্যন্ত প্রদ্ধাশীল ছিলেন। বয়সে ছোট হলেও সাভারকর সম্পর্কে বাঘা যতীন বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন বলে জানা যায়, এবং তাঁর সহকর্মীদের বলতেন: "এত বড় কৌশলী, তীক্ষবৃদ্ধি আর ত্বংসাহসী বিপ্লবী ভারতে অল্পই জন্মেছেন।" এই ত্বই বিপ্লবী বীরের জীবনকথা আমি অস্ত্রত্ব

আলিপুর বোমার মামলা অথবা অরবিন্দের দেশত্যাগের ফলে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় —এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। বিপ্লব-প্রয়াস তখন থেকেই সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। সাভারকরের নির্বাসনের ফলে মহারাষ্ট্রে গুপ্ত-সমিতির কাজ অব্যাহত ভাবেই চলতে থাকে এবং পাঞ্চাবেও এই সময়ে গুপ্ত-সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। পঞ্চনদ-বিধোত এই প্রদেশের অবিসম্বাদী নেতা লালালাজপৎ রায়কে সরকার কর্ত্রক যে বছরে নির্বাসিত করা হয় (১৯০৮), তখন থেকেই ঐ প্রাদেশে ধীরে ধীরে গুপ্তদনিতি গড়ে উঠতে থাকে। এখানকার বৈপ্লবিক আন্দোলনের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে লালা হরদয়াল. সর্দার অজিত সিং প্রভৃতির নাম স্মর্তব্য। এখানে যে বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছিল তার নাম 'গদর পার্টি'। এই গদর পার্টির শাখা আমেরিকার অনেক শহরেও প্রদারলাভ করেছিল প্রবাসী পাঞ্জাবী ব্যবদায়ীদের চেষ্টায়। আবার ঠিক এই সময়েই: দেখা যায় যে. একদল ভারতীয় বিপ্লবী ( এ দের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানলের কনিষ্ঠ সহোদর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সরোজিনী নাইডুর অক্সতম সহোদর বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি)

লেথক-প্রণীত 'বিপ্লবী রাসবিহারী বন্ধ' ও 'বীর সাভারকর' দ্রষ্টব্য।

ভারতের বাইরে য়ুরোপে, বিশেষ করে জার্মানিতে গিয়ে বৈপ্লবিক অন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। এঁদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সহাত্মভূতিসম্পন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে অন্ত্র ও অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা এবং এই ব্যাপারে তাঁরা সফল-কামও হয়েছিলেন। এঁদের অনেকের সঙ্গেই বাঘা যতীন যোগাযোগ-রক্ষা করতেন।

এবার আমাদের মূল কাহিনীর প্রদক্ষে ফেরা যাক।

সামস্থল আলমের হত্যাকে কেন্দ্র করে গভর্ণমেণ্ট চার্নিকে পুলিশের বেড়াজাল ছড়ালেন এবং শীঘ্রই একটা বিরাট ষ্ট্রযন্তের মামলা থাড়া করলেন। এরই নাম 'হাওড়া বড়যন্ত্র মামলা।' পঞ্চাশজন বিপ্লবীকে এই মামলার দক্ষে জড়ান হয় ও তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথও ছিলেন। তিনি কেমন করে গ্রেপ্তার হলেন 
গ তাঁর প্রিয়তম শিষ্য বীরেনকে তিনি জানিয়েছিলেন সাম-সুলকে গুলি করে মারার জক্ত, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ফাঁদির আসামী এই বীরেনকে পুলিশ কৌশলে ভুলিয়ে তার কাছ থেকে বিপ্লবীদলের অনেক গুপ্ত সংবাদ জেনে নেয়। উৎপী ভনে যা সম্ভব হয়নি, তাই সেদিন সম্ভব হয়েছিল জঘন্যতম কোশলে। পুলিশ ''বীরেনের মনে বিপ্লবী দলের প্রতি ঘূণা ও বিদ্বেষ স্থষ্টি করে তার কাছে কথা আদায়ের চেষ্টা করল এবং তারা এই কৌশল অবলম্বন করে সফলকাম হোল।" ভাকে ফাঁসি দেওয়া হবে না, এমন মিথ্যা আশ্বাসও পুলিশ বীরেনকে দিয়েছিল। এইভাবে সেদিন বীরেনের কাছ থেকেই পুলিশ জানতে পারে যে সামস্থল আলমকে হছ্যা করার পরিকল্পনা কার ছিল এবং কে বীরেনকে এই কাজের জন্ম নিযুক্ত করেছিলেন।

পুলিশের কৌশলে মতিচ্ছন্ন বীরেন বিপ্লবীদলের মন্ত্রগুপ্তি বিশ্বত হয়। সে এক জবানবন্দীতে যতীক্রনাথের নাম জজের সামনে করে দেয়। বীরেনের এই আচরণকে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা বলব না; বলব, "He was a victim to the police conspiracy".

—সে পুলিশি ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়েই এই স্বীকারোজি দিয়েছিল। যতীন্দ্রনাথ নিজে কখনো বীরেনকে বিশ্বাসঘাতক বলেন নি। শুধু বলতেন, বীরেন ছেলেমান্ত্র্য, ভুল করেছে। বাঘা যতীনের নেতৃত্বের এ একটা দিক। এই স্বীকারোজির ফলেই যতীন্দ্রনাথ সহ উনপঞ্চাশ জন বিপ্লবী ধরা পড়েন ও তাঁদের সবাইকে হাওড়া জেলে রাখা হয়েছিল। তাঁর ছোট মামা ললিত চট্টোপাধ্যায়ও এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথকেই হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আদামীরূপে পুলিশ দাঁড় করাল; সরকার তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার মামলা আনলেন। কথিত আছে, কলিকাতায় যখন তিনি গ্রেপ্তার হন তখন যতীন্দ্রনাথকে প্রথমে লালবাজার পুলিশের সদর দপ্তরে নিয়ে আসা হয় ও তাঁর কাছ থেকে কথা আদায়ের জন্ম তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। তিনি অবিচলিত চিত্তে সেই নির্যাতনের সামনে মুখ বন্ধ করে নীরব থাকেন।

নির্যাতন যথন ব্যর্থ হলো, তখন পুলিশ তাঁকে নানা রকমের প্রলোভন দেখাতে থাকে। কিন্তু তাতেও তিনি অবিচলিত থাকেন। এমন কি পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব নিজে পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেন, তথাপি তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও বার করা যায় না। অতঃপর তাঁকে হাওড়া জেলে নিয়ে আসা হয়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ভোলানাথ গিরি মহারাজের নিকট তিনি যখন মন্ত্র গ্রহণ করেন তখন গুরুক তাঁর শিশ্বাকে একটি রুদ্রাক্ষের মালা দিয়েছিলেন। এই মালাটি সবসময় তাঁর গলায় থাকত। জেলের নিয়ম আছে যে, কয়েদীদের যখন জেলে নিয়ে আসা হয় তখন তাদের কাপড়-চোপড় সব তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখা হয়। যতীক্র-নাথের গলার রুদ্রাক্ষের মালাটির উপরে হঠাৎ জেলারের দৃষ্টি পড়ল।

<sup>—</sup>মি: মুখার্জি, আপনাকে এই মালা খুলে দিতে হবে।

—এই মালা আমার গুরুপ্রদন্ত, আমি কিছুতেই এটা গলা থেকে খুলতে পারি না। স্থিরকঠে জানালেন যতীন্দ্রনাথ।

জেলার জিদ ধরলেন—না, খুলতেই হবে, জেল-কোডের নিয়ম তাই।

যতীক্রনাথের সেই একই উত্তর—না, কিছুতেই খুলব না।

—ভাহলে আপনার উপর এজক্য বলপ্রয়োগ করতে হবে, এই বলে ইংরেজ জেলার তখন একজন সশস্ত্র সিপাহীকে বন্দীর গলা থেকে মালা ছিঁড়ে ফেলে দেবার জক্য আদেশ করলেন। অমনি সেই পাঠান পুলিশ তাঁর সামনে এগিয়ে আদে। রুদ্রমূর্তিতে গর্জে ওঠেন বন্দী—যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ কেউ আমার পবিত্র মালা স্পর্শ করতে পারবে না। সেই নির্ভীক মূর্তি দেখে সিপাহী পিছিয়ে আদে, জেলার আর জেদ করলেন না।

হাওড়া জেল থেকে পুলিশ নিয়ে আদে যতীন্দ্রনাথকে প্রেসিডেন্সী জেলে; উদ্দেশ্য—বীরেনকে দিয়ে তাঁকে সনাক্ত করাবে,
কারণ এই সনাক্তকরণটা হলেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ পাকা হয়।
"জেলখানার মধ্যে বীরেন যতীন্দ্রনাথকে সনাক্ত করল। মৃত্যুর
ম্থোম্থি দাঁড়িয়ে গুরু-শিয়্মের দেখা হোল। যতীন্দ্রনাথ নির্ভীক
অকুঠ প্রসন্ধর্ভসীতে দাঁড়িয়ে রইলেন।……এইবার যতীন্দ্রনাথের পক্ষ
থেকে বীরেনকে জেরা করবার পালা। কিন্তু পরদিন ভোরবেলাতেই
বীরেনের ফাঁসি হয়ে গেল, যতীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে তাকে জেরা
করবার সময় পাওয়া গেল না।" ১৯১০-এর ৭ই মার্চ এই মামলার
শুনানী আরম্ভ হয়। ব্যারিস্টার জে. এন. রায় যতীন্দ্রনাথের পক্ষ
সমর্থন করেছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের কোঁসুলি একটি সূত্র পেলেন তাঁর আসামীর স্বপক্ষে। প্রথম দিনেই তিনি Law of Evidence অনুযায়ী একটি প্রশ্ন তুল-লেন: যেহেতু বীরেনকে জেরা করা হয়নি সেজস্ম তার সাক্ষ্যের বা স্বীকারোক্তির কোন মূল্য নেই। আদালত এই যুক্তি মেনে নিল। "এই আইনের ফাঁকে যতীন্দ্রনাথ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন।" এবং সেই সঙ্গে ধৃত সকল আসামীই মৃক্তিলাভ করেন।

অভিযোগ থেকে তিনি অব্যাহতি লাভ করলেন বটে, কিন্তু
সরকারী চাকরি তাঁর আর রইল না। তাই জেলখানা থেকে বেরিয়ে
তিনি সংসারের জীবিকা অর্জনের কাজে মনোনিবেশ করতে থাকেন।
পুলিশের খাতায় তখন তাঁর নাম উঠেছে, তাই সরকারী বা বেসরকারী কোনো অফিসে কাজ পাওয়ার স্থযোগ ছিল না। অর্গত্যা
তিনি স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের জন্ম ঠিকাদারি ব্যবসায় প্রমুত্ত
হন। নিলেন জেলাবোর্ডের ঠিকাদারি। এই কাজ নিয়ে তিনি
বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াতেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল
যতীক্রনাথের একটি কৌশল। বাইরে এই ঠিকাদারি কাজের
আবরণে তিনি জেলায়-জেলায় আবার গুপ্ত-সমিতি গঠনের কাজে
মনোনিবেশ করতে থাকেন। কিন্তু জেলাবোর্ডের কনট্রাক্টর জে. এন.
মুখার্জির উপর পুলিশ তাদের সতর্ক দৃষ্টি সমানভাবেই রেখে চলেছিল
—গোয়েন্দারা সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করে ফিরত।

ইতিহাসের স্রোভ চিরপ্রবহমান। সেই স্রোভোধারার কোনদিনই বিরতি নেই, বিরাম নেই।

ইতিহাসকে যদি আমরা মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করি, ভা'হলে দেখতে পাব যে, মহাসাগরের তরঙ্গ-ভঙ্গের যেমন ছুই রূপ আছে —উদ্দাম ও প্রশান্ত—ইতিহাসের স্রোভোধারার মধ্যেও ঠিক এই ছইটি রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি—উদ্দাম ও প্রশাস্ত। বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা এর সভ্যতা দেখতে রামমোহন, মহর্ষি দেবেজ্ঞনাথ, বিভাসাগর, বঙ্কিমচজ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বরেণ্য যুগনায়কগণ আমাদের জাভীয় জীবনকে যেমন প্রশাস্ত মহাসাগরের স্থৈর্য দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি দেখা যায় যে, ঐ যুগেই মাইকেঙ্গ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ প্রমুখ চিস্তানায়কবৃন্দ স্থাষ্টি করেছিলেন জাতির স্তিমিত জীবনে ঝড়ের উদ্দাম, আবেগ। সেই আবেগেরই ধারাকে এই শতকের প্রারম্ভে ভগীরথের মত বাংলাদেশে বহন করে এনেছিলেন সেকালের কয়েক-জন তরুণ বিপ্লবী। জাতির জীবনে এঁরাও সঞ্চার করেছিলেন আশ্চর্য গতিবেগ যার মধ্যে আভাদিত হয়েছিল বৈশাখী ঝডের উদ্দাম মাতন, আর অগ্নিবীণার ঝস্কার। এক কথায়, যৌবন জলতরক্ষের উদ্দামতা স্থষ্টি করেছিলেন প্রথমযুগের বিপ্লবীরা। এঁদেরই মধ্যে যিনি নায়করূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন সেই যতীক্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নানা দিক দিয়েই স্বডন্ত্র—স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। তাঁকে দেখলেই মনে হতো, তারুণ্যের আগ্নেয়গিরি নিয়ে একটা সাত্র্য যেন এখনই ফেটে পড়বে। বাঙালী বহুকাল এমন উদ্দাম যৌবনকে প্রভ্যক্ষ করেনি—যে যৌবনের ললাটে স্বহস্তে জয়ের ভিলক এঁকে দিয়েছিলেন

স্বয়ং সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যে যৌবন সার্থক হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের স্কেহস্পর্শ আর অরবিন্দের ভাবধারা দারা।

সেই আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ এইবার আমরা প্রত্যক্ষ করব। এখানে একটু আগের কথা বলা দরকার। আলিপুর বোমার মামলার পর থেকে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে কয়েকটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এইসব হত্যাকাণ্ডে ধৃত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্ম অর্থের প্রয়োজন হবে, এটা অমুমান করেই যতীন্দ্রনাথ ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের উপায় চিস্তা করেন এবং তিনি এই জাতীয় স্বদেশী ডাকাতির পক্ষে স্বীয় অভিমত তাঁর সহকর্মীদের কাছে ব্যক্ত করেন। 💩 ই ভাকাতির ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ( এম. এন. রায় ) ছিলেন তাঁর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। সেই সময়ে বাংলা দেশে এই রকম কয়েকটি ত্ব:সাহসিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় ও দার্জিলিঙ-এ তাঁর এক শিষ্কা, ললিত চক্রবর্তী ধরা পড়েন। এই ললিত চক্রবর্তীই সর্বপ্রথম পুলিশের কাছে যতীন্দ্রনাথ সমেত বত্রিশজন বিপ্লবীর নাম বলে দেন ও তিনি আরো বলেন যে, সম্প্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতা হলেন যতীব্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পুলিশ সেই প্রথম তাঁর নাম জানতে পারল এবং তারপর সামস্থল হত্যার আসামী বীরেনের স্বীকারোক্তির ফলে পুলিশ যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয় ও অবিলম্বে তাঁকে ও নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আরো জন পঞ্চাশকে গ্রেপ্তার করবার জন্ম তৎপর হয়। বহু ব্যর্থ চেষ্টার পর পুলিশ তাঁকে ১৯১০ সনের ২৭ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। পুলিশ যেদিন তাঁকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করে সেদিন তাঁর বাসা থেকে তাঁর রচিড বৈপ্লবিক কর্মসূচী-সংক্রান্ত একটি পাণ্ডুলিপি আবিষ্ণার করে—দেটির নাম: "The Scheme and Formation of the Vigilance Committee", এবং এই পাণ্ডুলিপি থেকে পুলিশ বাংলায় আসন্ন বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার কথা জানতে পারে। তখন থেকেই পুলিশের মনে

এই ধারণা বন্ধমূল হয় যে, যভীজ্রনাথ একজ্বন রীতিমত বিপজ্জনক সেই 'বিপজ্জনক ব্যক্তিটিকে' তাঁরা খাঁচায় আবদ্ধ করে যথন ভাবছিলেন যে বীরেনের স্বীকারোক্তির ব্রহ্মান্ত্র দিয়ে তাঁকে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারবেন, ডখনই Law of Evidence-এর ফাঁক দিয়ে তিনি হাওড়া বড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করে আবার নৃতন উভ্তমে তাঁর কাজে লিপ্ত হন। যভীন্দ্রনাথ এই মামলা থেকে মুক্তিলাভ করেন ১৯১১ সনের এপ্রিল মাসে। সরকার যখন এই ব্যাঘ-প্রতিম বিপ্লবীকে তাঁদের কন্তার মধ্যে আনতে পারলেন না, তখন তাঁরা দশম জাঠ-দৈক্স বাহিনী ভেক্সে দিলেন ৷ ভারতীয় দৈক্ষদলের মধ্যে এই জাঠ-বাহিনীর মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ইংরেজের বিরুদ্ধে সেইসময় গোপনে যথেষ্ট প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ এইরকম একটি অভিযোগও এনেছিল। এর থেকে বুঝতে পারা যায় যে, ভারতে বিপ্লব প্রয়াসকে ব্যাপকতর করে তুলবার জক্ম বাঘা যতীনের মস্তিক কিরূপ সক্রিয় ছিল। সরকার ভাই নিঃশঙ্ক হওয়ার জন্ম এই বাহিনী ভেঙে দিয়েছিলেন।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি লাভ করে যতীন্দ্রনাথকে নৃতন করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলো। সরকারী চাকরি আর থাকবার কথা নয়। তথন তিনি নদীয়া, যশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটি জেলাবোর্ডের ঠিকাদার রূপে তাঁর নৃতন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। এই সময়ে তিনি সপরিবারে ঝিনেদাতে বাস করতেন; পরিবার বলতে, তিনি, তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রালা, দিদি বিনোদ্বালা, কন্যা আশালতা আর তুই পুত্র—তেজেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ।

হাওড়া বড়যন্ত্র মামলার প্রদক্ষে এখানে আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। আলিপুর বোমার মামলার পর থেকেই সরকার বুঝডে পারলেন যে, বাংলা দেশে বিপ্লব আন্দোলন মাটিতে শিকড় নিয়েছে এবং সারা দেশেই বিস্তার লাভ করেছে। তাই দেখা যায় যে, ১৯১০ সন থেকেই সরকার এই বিষয়ে সচেষ্ট হতে থাকেন ও সর্বত্ত পুলিশের বেড়াজাল ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়কার আর ছটি প্রাসিদ্ধ ঘটনা হলো ঢাকা ষড়যন্ত্র মণনলা ও মেদিনীপুর ষড়যন্ত্র মানলা। ঢাকার পুলিন দাসের অন্থূলীলন সমিতির উপর পুলিশের ছিল সতর্ক দৃষ্টি। ১৯০৬ সনের শেষভাগে ঢাকা অন্থূলীলন সমিতির স্ত্রপাত এবং ক্রুতাতিতে এর কাজ বিস্তার লাভ করে দেশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ১৯০৮ সন থেকেই এই সমিতির কার্যকলাপ সরকারকে বিশেষভাবেই বিচলিত করতে থাকে এবং পুলিন দাসকেই এর মূল কল্পনা করে:১৯১০ সনে ঢাকায় তাঁকে ও সমিতির বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করে স্বকার শুরু করে দেন ঢাকা ষড়যন্ত্র মানলা। সমিতিও সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী ঘোষিত হয়। এই মানলাতে পুলিন দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর ও অস্থান্ত অনেকের কঠোর কারাদণ্ড হয়। এর আগে তিনি একবার ধৃত হয়ে কিছুকাল পাঞ্জাবের একটি জেলে আটক ছিলেন।

ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাসের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। আলিপুর বোমার মামলার পর থেকেই একাধিক রাজনৈতিক মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থনে তিনি এগিয়ে এদেছিলেন। ঢাকার সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল আনন্দ রায়ও এই ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন। সেসলা কোটে বিচারাস্তের প্রথম দিনেই চিত্তরঞ্জন যুক্তিপ্রভাবে আসামীদের বিরুদ্ধে আরোপিত ছইটি ধারা নাকচ করে দিয়েছিলেন। শুধু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনের প্রচেষ্টা হিসাবে যে অভিযোগ ছিল সেই ধারাটি বলবং ছিল। বাংলার রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে ঢাকা যড়যন্ত্র মামলাটি সেদিন নানা দিক দিয়েই গুরুত্ব লাভ করেছিল।

মেদিনীপুর বড়যন্ত্র মামলাটিও এইসময়কার কথা। এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টন সাহেবকে হত্যা করার বড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে এই মামলাটির উদ্ভব হয়েছিল এবং তিন জন বিপ্লবীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যথা—যোগজীবন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জিও সম্ভোষ কুমার দাস। মেদিনীপুর সেসন্স আদালতে এঁদের বিচার হয় ও বিচারে প্রত্যেকের দশবছর করে দ্বীপাস্তরের আদেশ হয়। যথা-সময়ে দণ্ডিত আসামীদের পক্ষ থেকে সেসন্স কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। আপিলের ফলে জেলাজজের রায় নাকচ হয় ও তিন জন আসামীই মুক্তিলাভ করেন।

এই সময়কার অপর একটি বিখ্যাত মামলা হলো নাসিক ষডযন্ত্র মামলা—যার প্রধান আসামী ছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। এই মালার সম্পূর্ণ বিবরণ লেখকের 'বীর সাভারকর' গ্রন্থে প্রদন্ত হয়েছে। এইসব বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ভারতবর্ষে এই সময়ে বিপ্লবের যেন পূর্ণযজ্ঞের আয়োক্কন হয়েছিল এবং সেই যজ্ঞে আহুতি প্রদান করতে যাঁরা সর্বন্ধ ভ্যাগ করে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা বাঙালী ছিলেন, কি মারাঠী অথবা পাঞ্জাবী ছিলেন, এ প্রশ্ন নিরর্থক। তাঁরা সকলেই ছিলেন থাঁটি বিপ্লবী—সাহসে হর্জয়, সংকল্পে অটল, সংগঠনে দক্ষ, নৈতিক চরিত্রে বলবান আর স্বার্থতাাগে অদ্বিতীয়। এঁদের প্রতোকের শোণিত-ধারায় একটি জিনিসই প্রবাহিত হোত—জ্বলম্ভ দেশপ্রেম আর প্রচণ্ড ইংরেজ-বিদ্বেষ। মোটের উপর, ১৯১০ সনটি ছিল ভারতে বৈপ্লবিক কর্মপ্রয়াসের একটা স্বর্ণযুগ। বড়লাট লর্ড মিন্টোর উপরে বোমা নিক্ষেপ এই বছরেরই আর একটি উল্লখযোগ্য ঘটনা। বাংলা থেকে পঞ্চনদ্বিধোত পাঞ্জাব প্রয়ন্ত সেদিন বিপ্লবের লেলিহান শিখা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, এবং পরবর্তী পাঁচবৎসর কাল পর্যন্ত এই শিখা নিৰ্বাপিত হয়নি

এখানে প্রাদঙ্গিক একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। সেটি হলে।
প্রচ্ছন্ন বৈপ্লবিক প্রয়াদ। যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবী জীবনেভিহাসের সঙ্গে
এর বিশেষ সংযোগ আছে। ১৯০৮ সনে তখন স্বদেশী আন্দোলনের
ভরা জোয়ার— কলিকাভায় 'প্রমজীবী সমবায়' নামে একটি নৃতন
সংস্থার আবির্ভাব হয়েছিল। দোকান বললেই ঠিক হয়, এবং সেখানে

বিক্রী হোত শুধু স্বদেশী জিনিস। এই শ্রমজীবী সমবায়ের সঙ্গে বিপ্রবী বাংলার যে মানুষটির নাম জড়িয়ে আছে তিনি হলেন উত্তর-পাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁরই মুখে শুনেছি যে, প্রথম জীবনে ইনি ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ও সেদিন বাংলার যেসব তরুণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, অমরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদেরই অক্সতম। পরে অবশ্য তিনি চরমপন্থী ও জাতীয়তাবাদী নেতা অরবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ইনি যেমন উন্নত চরিত্রের মানুষ তেমনি সাহসী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। এইগুণে বাংলার বিপ্লবী সমাজে তাঁর একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল।

যতীন্দ্রনাথের এক জীবনীকার লিখেছেন: "অমরেন্দ্রনাথের শ্রম-জীবী সমবায় বাহিরে ছিল ফদেশী ভাণ্ডার, কিন্তু ভিতরে ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের ঘাঁটি। এই দোকানের আভান্তরীণ বিপ্লবী কার্য-কলাপের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন বাঘা যতীন, অমরেন্দ্রনাথ, চন্দননগরের বিপ্লবী শ্রীশ ঘোষ, কলিকাভার বিপিন গাঙ্গুলী ও ২৪ পরগণার নরেন ভট্টাচার্য, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি।" শ্রমজীবী সমবায় ছিল হ্যারিসন রোডে। এই হোল বিপ্লবের একটি মধুচক্রে; অপর তিনটি মধুচক্র ছিল রাজা উডমণ্ট খ্রীটে অবস্থিত হ্যারি য়্যাণ্ড কোম্পানী : এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিকুমার চক্রবর্তী আর কলেজ খ্রীটে, গোলদীঘির ধারে শ্রীগোরাঙ্গ প্রেদ নামে একটি ছাপাথানা; এটির স্থাপয়িতা ছিলেন স্থরেশ মজুমদার এবং বৌবাজারে কবিরাজ বিজয় রায় খুললেন একটি আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়। কলিকাভায় এই চারিটি কেন্দ্রেই তখন বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল , পুলিশ বহুদিন পর্যন্ত এইগুলি সন্দেহ করতে সক্ষম হয়নি। কলিকাতার বাইরেও ঐ ধরনের কয়েকটি কেন্দ্র তখন গড়ে উঠেছিল; যেমন চক্রধরপুরে বিজয় চক্রবর্তীর কাপডের দোকান, বালেশ্বরে শৈলেশ্বর বস্থর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম—এটি ছিল সাইকেল ও ঘড়ির দোকান। এই ধরনের দোকান আরো অনেক স্থানে তখন দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, তার আরুপূর্বিক বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এইসব কেন্দ্রগুলি ছিল বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও তাঁদের মেলোমেশার জায়গা। যতীন্দ্রনাথের মেজ মামা ডাক্তার হেমন্ড চট্টোপাধ্যায়ের শোভাবাজারের বাড়িও ছিল কলিকাতায় বিপ্লবীদের অরুরূপ একটি স্থান। এছাড়া, মির্জাপুর লেনে দারকানাথ বিগ্লাভ্র্যণের বাড়ি, ডাক্তার নীলরতন ধরের হোস্টেলের কথাও উল্লেখ্য। এই হোস্টেলেই বাঘা যতীন বেশির ভাগ রাত্রি অতিবাহিত করতেন।

ঠিকাদারি ব্যবসা চলতে লাগল বাইরে।

ভিতরে ভিতরে চলে বিপ্লবী দল সংগঠনের আসল কাজ। কলিকাতার কাজের ভার তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সহক্ষীদের উপর তথন ক্যস্ত হয়েছিল আর এখানে ঝিনেদহতে বাস করে তিনি আগামী দিনের পরিকল্পনা রচনা করতে থাকেন এবং এইটাই ছিল তাঁর বৈপ্লবিক প্রতিভার শেষ নিদর্শন। যশোহরে এসে ঠিকাদারি ব্যবসায় প্রবৃত্ত হওয়ার পর থেকে তাঁর শাস্ত-শিষ্ট জীবনযাত্রা দেখে পুলিশের সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না যে, তলায় তলায় তিনি কী কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। জেলাবোর্ড ও গভর্নমেন্টের ঠিকাদার তিনি; কারবারটা বেশ ফলাও করেই ফেঁদেছিলেন। যশোহর সদরে ছিল এর প্রধান অফিস আর এখানে সেখানে ছিল শাখা অফিস। কিন্তু কারো দৃষ্টিতে তখন এটা ধরা পড়েনি অথবা কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারেনি যে, তাঁর এই ঠিকাদারি ব্যবসায়ে যতীন্দ্রনাথ যেসব কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন, আসলে তারা ছিল বিপ্লব আন্দোলনে তাঁরই সহক্ষী ও শিষ্য।

একদিন তুপুরবেলা। যতীন্দ্রনাথ খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর সাইকেলে চড়ে বাহির হওয়ার উপক্রম করছিলেন, তখন পত্নী ইন্দুবালা জিজ্ঞাসা করলেন, সকাল সকাল ফিরবার চেষ্টা করো।

- <u>—কেন ?</u>
- —ভোমার ফিরতে রাত হলে আমার ভয় করে।
- —কিসের ভয় ইন্দু ?
- —বুঝি পুলিশে আবার তোমায় ধরল। যতক্ষণ না তুমি বাড়ি ফেরো ততক্ষণ আমি অস্বস্তি ভোগ করি। কাল ছোট মামীমা এসে জিজ্ঞাসা করছিলেন আমাকে—
  - —কী জিজ্ঞাসা করছি*লে*ন গু
- —জিজ্ঞাসা করছিলেন যে তুমি ঠিকাদারির কাজই করছ, না অ্বস্ত কিছু নিয়ে মেতে আছ।
  - —তুমি কী বললে তাঁকে ?
  - —বললাম তুমি ঠিকাদারির কাজই করছ।
- —ঠিক বলেছ। ও কাজটা তো আমাকে করতেই হবে, ইন্দু,
  নইলে আমাদের দিন চলবে কেন? তবে তার সঙ্গে আমার যা
  আসল কাজ সেটাও চলছে। তোমার কাছে কোনদিন কিছু গোপন
  রাখিনি, আজো রাখব না। তুমি জানো আমার জীবনের লক্ষ্য
  কী, ব্রত কী।
- —জানি, তবু ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়ে মাঝে মাঝে ভয় হয়। যে আগুনে তুমি ঝাঁপ দিয়েছ, সে আগুন একদিন যদি ভোমাকে গ্রাস করে ফেলে, তখন আমরা দাঁড়াব কোথায় ?
- আমার মামাদের তুমি জানো ইন্দু, বিশেষ করে মেজমামা আর ছোট মামাকে। এঁরা থাকতে তোমার ছাশ্চন্তার কোন কারণ নেই। এখন নতুন উভামে কাজ শুরু করেছি, একমাত্র গুরুদেব জানেন এর ফলাফল কী। আমি আমার নিজের জন্ম কিছু ভাবি না।
  - —ছেলেমেয়েদের জ্বেত না গ
  - —না।

ইন্দুমতী তখন তাঁর স্বামীর মুখের দিকে এইবার তাকালেন। সেখানে তিনি কী দেখলেন, তা তিনিই বুঝলেন, তাই আর কথা না বাড়িয়ে নীরব রইলেন। অরবিন্দ মিধ্যা বলেন নি, যতীন্দ্রনাথ আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ। ধীরে ধীরে সাইকেলটি নিয়ে তিনি গৃহ থেকে নিজ্ঞান্ত হয়ে গেলেন।

ঠিকাদারির আবরণে ভিনি ঘুরে বেড়াতেন জেলায় জেলায়। এক-একদিন ভ্রমণও করতেন মাইলের পর মাইল সাইকেলে চেপে. নয়ত তাঁর প্রিয় বাহন ঘোড়াটির উপর চেপে। কী সাইকেল, কী ঘোড়া, এমন দ্রুত ছিল তাঁর গতি যে এক-একদিন তিনি এইভাবে একশত মাইল পথ অভিক্রেম করতেন। পুলিশ অবশ্য তথনো তাঁকে অমুসরণ করে ফিরত, কিন্তু সরকারের মনে তথন বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে নি যে নিজের জীবিকা অর্জন ভিন্ন যতীন্দ্রনাথের মনের অভিপ্রায় অক্সরকম হতে পাবে, এমনই কৌশলের সঙ্গে তিনি ঠিকাদারির ব্যবসায়টি চালাভেন। ভিনি যে সভািই এই কাজে মনোনিবেশ করেছেন লোকে ভার প্রমাণও কিছু কিছু দেখতে পেল। ১৯০৫ সনের স্বদেশী ব্যুক্টের দিনে যতীন কলকারখানা করে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, দেখ: গেল যে ঠিকাদারি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়ে তিনি সেই একই ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিলেন। জেলায় জেলায় তৈরী হলো জেলাবোডের নৃতন নৃতন রাস্তা, বড় বড় সাঁকো: যভীজনাথ যথন যশোহতে অবস্থান করে গোপনে আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব রচনায় ব্যস্ত ছিলেন ঠিকাদারি কাজের আবরণে, তখন কলিকাতায় তাঁর সহকর্মীরাও চুপ করে বসেছিলেন না। পূর্বে যেসব মধুচক্রের উল্লেখ করেছি, দেইদব মধুচক্তেও তখন তাঁরা পুলিশের চক্ষে ধুলো দিয়ে নীরবে তাঁদের কাজ করে চলছিলেন।

১৯১৬। জুন মাস। কণ্টাই ও বর্ধ মানে প্রবল বন্যা হলো।
বিপ্লবীরা এর সুযোগ নিলেন। তাঁরা নেমে গেলেন সংকটত্রাণের
কাজে। ফিলানপু পিক কাজের অন্তরালে বন্যাপীভ়িত একটি অঞ্চলে
এই সময়ে বিপ্লবীদের একটি গুপু বৈঠক বসে। যতীন্দ্রনাথ সেই
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং সেইকালেই তিনি তাঁর ভবিশ্বৎ পরি-

কল্পনার কথা সহকর্মীদের কাছে ব্যক্ত করেন। এই বৈঠকে ঢাকা অমু-শীলন সমিতির কয়েকজন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন ও তাঁরা তাঁদের দর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন। তাঁর সেই পরিকল্পনার কথা বলবার আগে প্রদঙ্গত একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। যতীন্দ্রনাথ যথন ঠিকাদারি বাবসায়ে লিপ্ত ছিলেন সেই সময়ে (১৯১২) তাঁর ছোটমামার মারফৎ তাঁর হাতে একদিন একখানি ইংরেজি বই এসে পৌছল। বার্ণ হার্ডির লেখা Coming War ( 'আসর যুদ্ধ' )। বইটি তিনি খুব যত্নের সঙ্গে পাঠ করলেন এবং তিনি যেন এর মধ্যে নৃতন আলোক পেলেন। জার্মানীর সঙ্গে ইংক্তের যুদ্ধ খুব শীঘ্ৰই বাধবে, এই রকম একটি অভিনত গ্রন্থকার খুব দুট্টভার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। এই বইটি পাঠ করার পর, নানা গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকেই যতীন্দ্রনাথের মনে আসন্ন মহাযুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা দৃঢ় হতে থাকে। শুধু তাই নয়। তিনি আরো জানতে পারলেন যে, আগামী যুদ্ধে জার্মানী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অন্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে সহায়তা করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জার্মানী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন, এ খবরও তখন যুরোপে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের মাধ্যমে জানা গেছে। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধলে ভারতের উপর ইংরেজের বজ্রমৃষ্টি যে কিছু পরিমাণে শিথিল হবে, যভীন্দ্রনাথ তা এই সময়েই অনুমান করেন। তখন থেকেই তিনি সমগ্র বৈপ্লবিক সংস্থাকে নৃতন ভাবে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেন ও সমস্ত কেন্দ্রগুলিও নৃতন করে ঢেলে সাজা দরকার মনে করলেন। যুদ্ধ যে শীঘ্রই বাধবে, এটা যেন তাঁর কাছে আপ্রবাক্যের মতো সেদিন মনে হয়েছিল বার্ণ হার্ডির বইটা পড়ার পর ; আর সেই সঙ্গে এই কথাও তাঁর মনের মধ্যে না জেগে পারে নি যে এই স্থবর্ণ স্থযোগের যোল আনা সদাবহার করতে হবে।

একদিন বক্সাপীড়িত অঞ্চলে সংকটত্রাণ কার্যে লিপ্ত সহকর্মীদের

কাছে যখন তিনি এইসব কথা বলছিলেন তখন স্বাই যেন তাঁদের নেতার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। দাদা তো বাজে কথা বলার মামুষ নন—এটা তাঁদের প্রত্যেকেরই জানা ছিল, তাই কেউই আর সাহস করে এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা বা বিতর্ক করা সমীচিন মনে করলেন না। একজন শুধু বললেন, দাদা, আপনার এই পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে তো ?

- —তার মানে ? তুই অবিখাস করছিদ যে জার্মানীরা সতিয় আমাদের টাকাকভি আর অস্ত্রশস্ত দিয়ে সাহায্য করবে কিনা ?
- —হয়ত তারা করল, কিন্তু আমরা তাই দিয়ে কতদূর সফলতা লাভ করতে পারব, সেইটাই ভাবছি।
- —হাঁারে, ভেবে-চিস্তে কি বিপ্লবের কাজ হয় ? চেষ্টা যদি আন্তরিক হয় তবে সিদ্ধি অনিবার্য—আমরা না পারি, আমাদের পরে যারা আসবে—একদিন না একদিন আমরা সিদ্ধিলাভ করবই। স্বাধীন আমরা হবই।

১৯১৩ সন থেকে বাংলার বিপ্লব প্রয়াস আবার শুরু হয় নৃতন উন্থান। এই প্রয়াস এবার আত্মপ্রকাশ করল প্রধানত অন্ত্রশস্ত্র লুঠন, ডাকাতি আর রাজকর্মচারী হত্যার মাধ্যমে। পথের বাধা-শ্বরূপ আততায়ীর নিধনে পশ্চাৎপদ হলে বিপ্লবীদের চলত না। রাজনৈতিক হত্যা প্রয়োজন হিসাবেই স্বীকৃত হয়েছিল দেদিন তাঁদের কাছে। নতুবা শুধু শুধু হত্যা বা ডাকাতির সমর্থন যতীন্দ্রনাথ কথনো করতেন না। এই ত্'টি ক্ষেত্রে তিনি সবসময়ই একটা কঠিন নীতি বা rigid principle অনুসরণ করতেন। তাঁর নেতৃত্বের এটাও ছিল একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য: হিউম্যানিস্ট বাঘা যতীনের কাছে এটাই তো ছিল প্রত্যাশিত।

সেপ্টেম্বর মাস। সন্ধ্যাবেলা। কলেজ স্কোয়ারে গোলদীঘির ধারে, জনাকীর্ণ স্থানে নিহত হলো হেড কনস্টেবল হরিপদ ঘোষ। তিনজন যুবক প্রেরিত হয়েছিল গুপুসমিতি থেকে এই কাজের জন্ম; কাজ হাসিল করে তারা জনতার মধ্যে উধাও হয়ে যায়। হত্যাকারীদের পুলিশ ধরতে পারেনি। মৃত পুলিশ কর্মচারিটি বিপ্লবীদের একজনের সন্ধান পায়—বিপ্লবীরা যখন এই সংবাদ জানতে পারল তখন তারা ঐ কর্মচারীটিকে ছনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্থ গ্রহণ করে। তাঁদের প্রকৃত লক্ষ্য কিন্তু ছিলেন পুলিশ ইনসপেক্টর মুপেন ঘোষ। হরিপদ ছিল তাঁরই সহকারী।

এর ছ'দিন পরে ময়মনসিংহে পিক্রিক এসিড বোমা ফেলে ইনসপেক্টর বঙ্কিম চৌধুরীকে নিহত করা হয় এই ইনসপেক্টরটি ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলার সময় ( যা ইতিহাসে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত ) বিশেষভাবে কাজ করেছিলেন এবং ভখনি বিপ্লবীদের খাতায় তাঁর নাম উঠে গিয়েছিল ও তাঁর উপর মৃত্যু- দণ্ডাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। খুনের সঙ্গে চলে ডাকাতি—কলিকাডার কাছাকাছি আড়িয়াদহ, বরানগর, আলমবাজার, বৈছবাটি প্রভৃতি জায়গায় ডাকাতির পর ডাকাতি চলতে থাকে।

**छेनक नए** श्रु निरमंत्र ।

বাস্থিকির ফণা ভাহলে আবার ছলতে আরম্ভ করেছে, ভাবে ভারা। এইসব ব্যাপার থেকে পুলিশ ব্ঝতে পারল যে, বিপ্লবীদল আবার সজাগ হয়ে উঠেছে। আর একদিন। সার্কুলার রোডের একটা বাড়িতে হানা দিয়ে শশাস্ক জানা বলে একজন বিপ্লবী যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সেই বাড়িতে পুলিশ সন্ধান পেল একরকম ন্তন ধরনের বোমার—দিগারেটের খালি টিনের মধ্যে বোমা। এ যে কল্পনাও করা যায় না। এই জাতীয় বোমাই পরে ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল।

১৯১৪। চিংপুর আর প্রে খ্রীটের মোড়। দিবা দ্বিপ্রহরে নিহত হলেন ছ'জন পুলিশ ইনসপেক্টার। এই সময় মুসলমান পাড়া লেনে গোয়েন্দা পুলিশের ডি. এস. পি. বসন্ত চাটুজ্যের বাড়িতেও বোমা ফেলা হয়। তিনি বেঁচে যান, কিন্তু তাঁর আরদালি নিহত হয়। আতক্ষের কালোছায়া নেমে আসে লালবাজার পুলিশের সদর দপ্তরে। কমিশনার টেগার্টের ছন্চিন্তার অন্ত নেই। তাঁর বিশ্বাস এইসব বৈপ্লবিক অন্তর্চান যে একটার পর একটা ঘটছে, এর পিছনে নিশ্চয়ই একটি বিরাট মস্তিক্ষ সক্রিয় আছে আর আছে একজনের নেতৃত। কেসে গ যতীন মুপুজ্জে নয় ত ?

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন বাংলাদেশে ত্ই-তিনটি বিপ্লবী দল প্রধান হয়ে উঠেছিল। যতীন্দ্রনাথ এই দলগুলি একত করে একই নেতৃছের অধীনে পরিচালিত করার কথা সর্বপ্রথম চিস্তা করেন। কারণ তিনি একতার শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই প্রয়াস সার্থক হয়েছিল এবং এটাও তাঁর বৈপ্লবিক প্রতিভার পরিচায়ক, সন্দেহ নেই। এর ফলে বাংলার বিপ্লববাদের মধ্যে যে একটা ন্তন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল, ইতিহাস তার অভ্রাস্ত সাক্ষ্য বহন করে। সেদিন তিনিই হয়ে উঠলেন বিপ্লবদলের অবিসম্বাদী নেতা।

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত রডা কোম্পানির গুদাম থেকে বন্দুক চুরির ঘটনাটি সেদিন কলিকাতা শহরে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনা নেই। ১৯১৪। ২৬শে আগস্ট। যুরোপে তথন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যতীন্দ্রনাথেরও তৎপরতা এখন পূর্বাপেক্ষা রিদ্ধি পেয়েছে। রডা য়্যাণ্ড কোম্পানি—শহরের বিখ্যাত বন্দুক ব্যবসায়ী। যুরোপে যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার শুপুসমিতিগুলি এবার কার্যক্ষেত্রে নেমে পড়লেন—সকলেই √নৃতন উৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অবভীর্ণ হলেন। উৎসাহিত হলেন স্বচেয়ে বেশি তাঁদের নেতা বাঘা যতীন। বন্দুক পিস্তল সংগ্রহের চেষ্টা চলতে থাকে। এই চেষ্টার ফলেই রডা কোম্পানির পঞ্চাশটি মসার পিস্তল (Mauser Pistol) বিপ্লবীদলের করায়ত্ত হয়। বিপ্লবীদের কীর্ডির মধ্যে এটি স্বচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এই পিস্তল লুঠনের কাহিনী এইরকম।

এই মসার পিস্তলগুলি তৈরি হতো জার্মানিতে এবং এগুলি অতান্ত শক্তিশালী আগ্নেয়ান্ত বলে গণ্য ছিল। যতীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় অবস্থান করছেন। পিস্তল লুঠনের সমগ্র পরিকল্পনাটি তাঁরই ছিল এবং এজফ তিনি তাঁর দলের নির্ভীক ও ছঃসাহসী একজন বিপ্লবীকে নির্বাচন করেন। তাঁর নাম বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন অমুকূল মুখোপাধ্যায় ও গিরীক্ষ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। আরো ছ'জনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও যাছগোপাল মুখোপাধ্যায়; এঁদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে লুঠিত পিস্তলগুলি সরিয়ে লুকিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত এঁরা করবেন। এ ছাড়া আর যাঁরা এই ছঃসাহসিক কাজে সহায়তা করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বরিশাল দলের মনোরঞ্জন গুপ্ত, নরেন ঘোষ-চৌধুরী প্রভৃতি।

রডা কোম্পানির দোকান থেকে পিস্তলগুলি লুঠ করা হয়নি— লুঠ করা হয়েছিল রাস্তা থেকে। কাস্টম-হাউদ বা শুক্ক বিভাগের একজন কেরানীর কাছ থেকে যতীন্দ্রনাথ সংবাদ সংগ্রহ করেন যে ইংলণ্ড থেকে একটা জাহাজে করে রডা কোম্পানির নামে কিছু সংখ্যক মসার পিস্তল এসেছে ও শীঘ্রই ঐগুলি জাহাজ থেকে খালাস করে কোম্পানির গুদামে নিয়ে যাওয়া হবে। সাধারণতঃ জাহাজ থেকে মাল খালাস করে থাকে কোম্পানির একজন বিশ্বস্ত সরকার। যে সরকারটির উপর এই কাজের ভার ছিল, যতীক্রনাথ তাকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করেন, কারণ তিনি জানতেন যে, সরকারের সাহায্য ভিন্ন এই তুঃসাহসিক কাজ হাসিল করা যাবে না। নির্ধারিত দিনে জাহাজ থেকে রডা কোম্পানির ২০২ বাক্স ভর্তি অন্ত্র ও গুলিবারুদ নামল। যথারীতি সেই সরকারটি কাস্টম-হাউস থেকে ছাড়পত্ত করিয়ে নিয়ে এই ২০২টি বাক্স রডা কোম্পানির নির্দিষ্ট গুদামে জমা (नग्न। शक्कत शांकि (वाकांके द्राय मान कल्लाइ श्वनात्म। श्रिकार्या দশটি বাক্স যে অদৃশ্য হয়ে গেল তা জানা গেল না। কথিত আছে. একটি গাড়োয়ান এই ব্যাপারে বিপ্লবীদের সহায়তা করেছিল— এই গাড়োয়ানটি ছিল অনুকূল বাবুর নিজম্ব লোক। গুদামে মাল উঠল, জমা দেবার পর চালানের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গিয়ে গুদামবাবু দেখতে পান যে, দশটি বাক্স কম। কী করে এই দশটি বাক্স অন্তর্হিত হলো? আর কোথায় বা গেল কোম্পানির সেই সরকারটি গ

এই রহস্তজনক চুরির কথা যখন জানাজানি হলো, তখন গোটা লালবাজার হকচকিয়ে গেল—কাহণ ঐ দশটি বাক্সে ছিল পঞাশটি বড় আকারের মসার পিস্তল আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার রাউও গুলি ছোড়বার উপকরণ। এতগুলি আগ্নেয়াস্ত্র করায়ত্ত হওয়াতে বিপ্লবী দলের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেল এবং তখন এইগুলি প্রত্যেক প্রধান বিপ্লবীদলের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই অস্ত্র-

গুলির সাহায্যে তাঁদের পরবর্তী কাঙ্কগুলি অভ্যস্ত ক্রতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল।

**ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস'** গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে 'আলিপুর বোমার মামলার পরে বাংলার বৈপ্লবিক কর্ম' শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে। ডক্টর দত্তের অমুরোধ-ক্রমে প্রখ্যাত বিপ্লবী ডাক্তার যাতুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখে দেন। এই অধ্যায়টি পাঠ করে জানা যায় যে ১৯১০ সনের পর থেকেই যতীন্দ্রনাথ সকলের কাছে ফুটে ওঠেন এবং সকলের কাছে তাঁর স্থান আরো উচুতে উঠে যায়। "তাঁর নিভীক বেপরায়া ভাব তাঁকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলেছিল।" এই জনপ্রিয়তা বুদ্ধি পেল বর্ধ মান ও কাঁথির বক্সার পর থেকে। "বক্সাপ্লাবিতদের সেবার জন্ম বাংলার তরুণরা ঝাঁপিয়ে পডেন। যতীন্দ্রনাথও আসেন। তাঁর যশ-সোরভ আগে থেকেই বহমান ছিল, এবার তাঁকে সামনে পেয়ে কর্মীরা খুব খুশি।" যতীক্রনাথের নেতৃত্বের বিবর্তনটা আমাদের বুঝা দরকার। এই নেতৃত্বের বনিয়াদ ছিল আত্মর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়। পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত এবং পারিপার্শ্বিক দারা পরিপুষ্ট এই ছুইটি গুণের সমাবেশ তাঁর চরিত্রের মধ্যে সকলেই লক্ষ্য করতেন। চরিত্র যেমন মধুর তেমনি উদার। ভ্যাগের কথাটা বঙ্গা বাহুল্য। তিনি সর্বত্যাগী বিপ্লবী ছিলেন—স্ত্রী, পুত্রকক্সা, সংসার সবই তাঁর ছিল, কিন্তু সে সবই তিনি যেন মনে মনে আহুতিম্বরূপ প্রদান করেছিলেন বিপ্লবয়জ্ঞে। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো কথা হলে। —কোনরূপ হীনতা বা নীচ্ছা তাঁর মধ্যে স্থান পায়নি—বাংলার প্রথম যুগের বিপ্লবী সমাজে এইসব দিক দিয়ে বাঘা যতীন সত্যিই আদর্শস্থানীয় ছিলেন। এই বিপ্লবী নায়কের চিস্তা, ভাবাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটা প্রতিভার পরিচয় মিলত এবং সম্ভবত এই কারণেই অতি অল্পময়ের মধ্যেই ডিনি একটি অন্যালব্ধ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সব বিবিধ কারণেই তিনি

অএজের গৌরব লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সকলের দাদা। দাদা এবং নেডা। জাতির ছর্ভাগ্য, এই নেতৃত্বের পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই বালেশ্বর যুদ্ধে তিনি নিহত হন। বিবর্তনটা তাই অসমাপ্তই রয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথের এক জীবনীকার লিখেছেন: "হাজার হাজার বিপ্লবী সেদিন যতীন্দ্রনাথকে আপন আপন আদর্শের মূর্ত প্রতীক বলে উপলব্ধি করেছিলেন; তাই তাঁরা সেদিন তাঁকে নেতৃত্বে বরণ করলেন। যতীন্দ্রনাথের নিজ হাতে গড়া বিপ্লবী শিয়্যের সংখ্যা বড় কম ছিল না। অসংখ্য তরুণ যুবা তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে বিপ্লব সাধনার দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাছাড়া এখন (ইংরাজী ১৯১১ সালের পর থেকে) বাংলার এবং অক্যাম্ম প্রদেশের বিভিন্ন দল তাঁকে সার্বভৌম নেতা হিসাবে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠতে লাগল।"

রাসবিহারী বস্তুর সঙ্গে যতীক্রনাথের আলাপ এই সময়েই অর্থাৎ হাওড়া যড়যন্ত্র মামলা থেকে অব্যাহতি লাভের কিছু পরে। এই ছুই প্রতিভাধর বিপ্লবী-নায়কের মিলন এবং বাঘা যতীনের সঙ্গে চন্দননগরের এই অগ্নিফুলিকস্বরূপ রাসবিহারীর যোগদান সেদিন বাংলা তথা ভারতের বিপ্লব আন্দোলনকে যে একটা আশ্চর্য গতি দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন সর্ব-ভারতীয় প্রেক্ষপটে এই ছু'জনেই তো রচনা করেছিলেন বিপ্লবের নবদিগন্ত। যতীক্রনাথের সমগ্র চিন্তা-ভাবনা যথন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে সংহত হয়েছিল, সে সময়ে তিনি মনে মনে একটি চমকপ্রদ insurrection বা সর্ব-ভারতীয় অভ্যুত্থানের কথা গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন এবং এজক্য ভারতীয় সৈক্যদলের মধ্যে একটি ব্যাপক বিদ্রোহ সংগঠনের ছক্ তৈরি করে রেখেছিলেন ( যার প্রাথমিক পূর্বাভাষে ছিল দশম জাঠ বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপন), ঠিক সেই সময়ে দেখা যায় যে, ইতিহাস-বিধাতার অভিপ্রায়ে তাঁর সঙ্গে রাস-বিহারীর পরিচয় সংঘটিত হলো।

যতীন্দ্রনাথ যেন এতদিনে তাঁর মনের মত মানুষ পেলেন—
যিনি তাঁর মতনই দেশপ্রেমিক, সংগঠনকুশলী, সাহসী ও আত্মত্যাগী
মানুষ। একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির নির্জন পঞ্চবটীতলায় মিলিত
হলেন এঁরা ছ'জন আর এঁদের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত
ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। যে পঞ্চবটীমূলে বসে একদা
এক নিরক্ষর সাধক ধর্মজগতে বিপ্লব এনেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক
স্থানে আজ মিলিত হলেন জাগ্রত বাংলার ছইজন বিপ্লবী নায়ক—
যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী।

- —দাদা, আপনার ইন্সারেকশনের প্ল্যান একটু বলুন। প্রাশ্ন করলেন রাসবিহারী। উত্তরে যতীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর সমগ্র পরিক্রিনাটির কথা বললেন। চিত্রটি তাঁর সামনে এমনভাবে তুলে ধরলেন যা রঙে ও রেখায় যেমন স্থবিক্তন্ত তেমনি সম্পূর্ণ। নিখুঁত প্ল্যান—সামরিক প্রতিভা ভিন্ন এমন প্ল্যান রচনা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। টেগার্ট যে একবার বলেছিলেন Jatin Mukherjee was a great stratagist, অর্থাৎ যতীন মুখার্জি যে একজন রণ-নীতিবিদ্ ছিলেন, সে কথা মিখ্যা নয়।
- —আমি ঠিক করেছি যে, সমস্ত ভারতীয় সৈত্যদলের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। কারণ ১৮৫৭ সনের বিজ্যাহটা এসেছিল মুখ্যত এদেরই মধ্য থেকে। তাদের মধ্যে প্রচার করতে হবে বিজ্যাহের মন্ত্র। তবে সাতাল্লর বিজ্যোহের ব্যর্থতার কারণগুলিকে সামনে রেখে এবার আমাদের কাজ করতে হবে। আমার আইডিয়া হলো সিপাহীরা বিজ্যোহ করবে আর আমরা অর্থাৎ বিপ্লবীরা সেই সঙ্গে গভর্গমেন্টের ছটো জিনিস অচল করে দেব—ট্রাল্সপোর্ট আর কমিউনিকেশন। রেল লাইন উড়িয়ে দিছে হবে, টেলিগ্রাফের তার কাটতে হবে—এর ফলে সরকারের পক্ষে বিজ্যোহ দমনের জন্ম গোরা সৈত্য পাঠান আর সম্ভব হবে না।

## --ভারপর গ

- —তারপর এই অভ্যুত্থানকে জোরদার করে তোলার জক্স দেশের সর্বত্র ছাত্র, যুবক ও জনসাধারণকে আহ্বান করতে হবে। তাহলেই দেশব্যাপী একটা সম্পূর্ণ সশস্ত্র 'আপরাইজিং' বা অভ্যুত্থান সংগঠিত হতে পার্বে।
  - —ভারপর 🤊
- —ভারতে অবস্থিত মৃষ্টিমেয় ইংরেজ সৈক্সদের 'ওভার পাওয়ার' করে ফেলতে হবে।
  - --তারপর গ
  - —তারপর ঈশবের ইচ্ছায় আমরা গঠন করব স্বাধীন গভর্ণমেন্ট।
  - —আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, দাদা ?
  - —করি ।

পরিকল্পনাটি শুনে স্বাই একমত হলেন। আঙ্গোচনার শেষে যতীন্দ্রনাথ হঠাৎ রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করেন: "পারবে ইংরেজের সামরিক ঘাঁটি ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লাটা দখল করে নিতে গ"

- —হাঁা, পারব।
- —বীরের যোগ্য কথা। কিন্তু তোমার কর্মক্ষেত্র বাংলা নয়, তুমি বাংলার বাইরে সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ কর, এই আমার ইচ্ছা। তুমি মিরাট, পাঞ্জাব, জব্বলপুর প্রভৃতি বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করে দাও। আমি সর্বভারতীয় এই সশস্ত্র অভ্যথানের তারিথ ঠিক করে রেখেছি।
  - **—কবে** ?
- —২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫। সময় আমাদের হাতে খুব কমই আছে। কাজেই এখন থেকেই আমাদের কাজ শুরু করতে হয়।
  - —তথাস্ত্র।

এই বলে এক বিপ্লবী নায়ক আর এক বিপ্লবী নায়ককে জানালেন অভিনন্দন। কালের পটে অঙ্কিড হয়ে গেল একখানি বর্ণাঢ্য চিত্র। এইবার আমাদের মূল কাহিনীতে ফেরা যাক।

রডা কোম্পানির পিস্তল লুষ্ঠিত হওয়ার ছয় মাস পরে যতীন্দ্র-নাথের নেতৃত্বে হুইটি হুঃদাহসিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। একটি গার্ডেনরীচে, অপরটি বেলেঘাটায়! এই চুটির মধ্যে প্রথমটিই ছিল বিশেষভাবে তু:সাহসিক। ডাকাতি করার উদ্দেশ্য ছিল অর্থসংগ্রহ। অর্থের প্রয়োজন প্রতিপদেই বিপ্লবীদের ছিল। নানা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যে তাঁদের এই অর্থ সংগ্রহ করতে হতো! নিজেদের প্রয়োজনে এই কাজ তাঁরা কোনদিনই করেন নি ৷ অন্তত প্রথম যুগের বিপ্লবীদের সম্পর্কে এই কথা সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। দুর প্রাচ্যে তখন প্রবল ভাবে বিপ্লবের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, যতীন্দ্রনাথের কাছে এ সংবাদ তখন নানা সূত্রে এসে গিয়েছে: আমেরিকায় 'গদর পার্টি' নামে যে বিল্লবী দল ছিল, সেই দলের মুখ-পাত্রের নাম ছিল 'গদর'। ( 'গদর' কণাটির শর্থ বিপ্লব : ) সেই সময় দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে—যথা, ব্রহ্মদেশ শ্যাম, মালয়, ব্যাক্ষক **দিঙ্গাপুর ও বাটাভি**য়ায়—বহু ভারতীয় বাস করতেন। এইস<sup>র</sup> ভারতীয়দের মধ্যে সকল প্রদেশের মানুষ্ঠ ছিল ৷ গদর পার্টির গদর পত্রিকা' বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ও ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়ে এঁদের মধ্যে প্রচারিত হতে।। "এর ফলে দূর প্রাচ্যে বিপ্লববাদের যথেষ্ট প্রচার হয়েছিল এবং ভারতের স্বাধীনতার জম্ম যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজন, সেই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্ম কাজ করার ও প্রাণ বিসর্জন দেবার প্রেরণায় হাজার হাজার ভারতীয় উদ্দ্র হয়ে উঠেছিলেন।" এঁদেরই নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলা থেকে যোগ্য লোকদের প্রেরণ করার জন্ম প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বোধ হওয়াতেই যতীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর দলের একজন সহকর্মীকে বলে-

ছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর একলক্ষ টাকার দরকার। যেমন করেই হোক এই টাকা অবিদান্দে সংগ্রহ করতে হবে।

প্রয়েজন আরো একটা কারণে দেখা দিয়েছিল এবং সম্ভবত সেইটাই ছিল ডাকাতি দ্বারা অর্থসংগ্রহ করার প্রধান কারণ। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন 'বার্লিন কমিটি' থেকে তাঁর কাছে এই মর্মে সংবাদ এসে গেছে যে, ভারতবাসীদের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টায়, বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবীদের কাজে, সাহায্য করবার জন্ম জার্মান সরকার প্রচুর অন্ত্রশন্ত ত অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। যুরোপে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদলের যে শাখাটি বার্লিনে থেকে এইসন ব্যবস্থা করেছিলেন সেই শাখার নাম হলো 'বার্লিন কমিটি'। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর ভূপেক্রনাথ দত্ত। দূর প্রাচ্যে অবস্থিত জার্মান কনসলদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে বাংলা থেকে উপযুক্ত লোককে পাঠাতে হয় এবং পাঠাতে গেলে টাকার দরকার। এই টাকা কারো কাছে চাইলে পাওয়া যাবে না, যতীক্রনা বাথ তা জানতেন বলেই তিনি এই হু'টি ডাকাতির পরিকল্পনা করেন।

গার্ডেনরীচ ডাকাতি সম্পর্কে 'বাংলায় বিপ্লববাদ' প্রন্থের লেখক যে বিবরণ দিয়েছেন তারই সংক্ষিপ্ত সার এখানে উদ্ধৃত হলোঃ "প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে বিপ্লব কার্যের বিবিধ প্রয়োজনে অর্থের অভাব বিশেষভাবে অরুভূত হওয়ায় যতীক্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ অয়্যয়ায়ী গার্ডেনরীচে ডাকাতি অয়ুষ্ঠিত হয়। সাউথ ইণ্ডিয়া জুট মিলের কুলিদিগকে বেতন ও বোনাস দিবার জন্ম কোম্পানির হেড অফিস হইতে কোম্পানির সরকার এবং ত্ইজন দারোয়ান একথানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া ১৮,০০০ টাকা লইয়া বদরতলা অভিমুখে রওনা হয়। ১৯১৫ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। টাকা লইয়া একখানি গাড়ি রওনা হইবে, বিশ্লবীগণ এই সংবাদ পূর্বাক্রেই সংগ্রহ করে। তদম্যায়ী হিসাব

করিয়া তাহারা হাওড়া স্টেশনে যায়। সেখানে একজন পাঞ্চাবী টাক্সি ড়াইভারের ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া শিয়ালদহ স্টেশন হইয়া অনুমান দিবা আড়াইটার সময় গার্ডেনরীচ সাকু লার রোডের মোড়ে উপস্থিত হয়। আঠার হাজার টাকা সমেত যে ঘোড়ার গাড়ি পূর্বে রওনা হইয়া গিয়াছিল, সেই গাড়ি কিছুকাল পরেই এ স্থানে আসিয়া পৌছায়। ট্যাক্সি ঘোড়ার গাড়ির সম্মুখে আসিতেই, ট্যাক্সি হইতে বিপ্লবীগণ নামিয়া পড়েন। যতীক্রনাথের সম্মতি ও নির্দেশে নরেক্রনাথ ভট্টাচার্য, অতুল ঘোষ, মাদারিপুর দলের চিত্তপ্রিয়, মনোরঞ্জন, নীরেন প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বলিয়া জানা যায়।

"ঘোড়ার গাড়িখানাকে থামিতে হুকুম দিয়াই বিপ্লবীগণ আরোহী-দের জোর করিয়া নামাইয়া দেয় ও ক্ষিপ্রভার সঙ্গে টাকার ভোডা লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া আসে। এইসময়ে রাস্তার লোক জমায়েত হইলেও, বিপ্লবীগণের হাতে রিভলবার দেখিয়া কেহ কাছে আদিতে সাহসী হয় না। কিন্তু সমস্থা হইল ট্যাক্সি চালানো লইয়া। পাঞ্চাবী ভাইভার তাহার ট্যাক্সির আরোহীদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তাহা-দের লইয়া ট্যাক্সি চালাইতে কিছুতেই রাজী হয় না। কালবিলম্ব বিপজ্জনক—তথন ড্রাইভারকে ভীষণভাবে প্রহার করা হয় ও তাহাকে শেষপর্যস্ত ট্যাক্সি হইতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তখন দলের একজন ট্যাক্সি চালাইয়া ক্রতগতিতে বাক্সইপুর চলিয়া আসে। বাক্সইপুরে গিয়া আর এক বিপদ। একটা টায়ার ফাটিয়া ট্যাক্সি অচল হইল। তখন সেখানে স্থানীয় একজন লোকের জিলায় ট্যাক্সি রাখিয়া, একটি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া বিপ্লবীরা প্রথমে জয়নগর এবং ভারপর দেখান হইতে নৌকা করিয়া টাকি যান। ইতিমধ্যে ছু'টি ট্রাঙ্ক কিনিয়া টাকাগুলি উাহাদের মধ্যে রাখা হইয়াছিল। হাসনাবাদে আসিয়া বিপ্লবীরা মার্টিন কোম্পানির ছোট রেলে পাতিপুকুর আসিয়া নামেন। সেখান হইতে ২০ নম্বর ফকিরচাঁদ মিত্র স্ত্রীটে তথাকার অক্সতম বিপ্লবী আড্ডায় উপস্থিত হন।"

এর দশদিন পরে বেলেঘাটায়, জ্বনৈক ধনী ব্যবসায়ীর গদী থেকে লুঠ করা হয় বত্রিশ হাজার টাকা। এই ছটি ডাকাভিতে অপূর্ব সাহস, বীরম্ব ও কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন বিশেষ করে ছ'জন—নরেক্রনাথ ভট্টাচার্য ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। এরপরে কলিকাভায় উপয়ুপরি আরো কয়েকটি ডাকাভি হয়েছিল। লুঞ্জিত অথের সমস্তই নেডার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে ডাকাভিতে পাওয়া টাকা দিয়ে যতীক্রনাথ তাঁর ঈশিত কাজে হস্তক্ষেপ করেন এবং তা সাফল্যনাওত করে ভোলার জন্ম তিনি নরেক্রনাথ ও আরো কয়েকজনকে বাংলার বাইরে প্রেরণ করেন, অতঃপর আমরা সেই চাঞ্চল্যকর 'জার্মান প্রট' বা জার্মান ষড়যন্তের কথা এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করব।

পরবর্তীকালে প্রকাশিত বহু সরকারী ও বৈসরকারী রিপোর্ট ও বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জার্মান সরকার য়ুরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের অনুরোধক্রমে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাত হানবার জক্ম ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যদানে আগ্রহ ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শুধু মৌথিক প্রতিশ্রুতি নয়, কার্যত তাঁরা এবিষয়ে অনেক দূর অগ্রসরও হয়েছিলেন। জার্মান সরকার শুধু য়ুরোপে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছ থেকেই তাঁদের বিপ্লব প্রয়াসের কথা অবগত হননি, সংবাদপত্রের মাধ্যমেও তাঁরা বাংলার বিপ্লবীদলের চাঞ্চল্যকর বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের সংবাদ পাঠ করেন এবং অবশেষে জার্মান গভর্ণমেন্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এইসব বিপ্লবীদের দিয়েই ব্রিটিশ শক্তির অস্থাতম মূল উৎস নম্ভ করা যাবে। তথন থেকেই ভারতে য়ুরোপ-প্রত্যাগত বিপ্লবীদের মাধ্যমে থবর আসতে থাকে যে, জার্মান সরকার অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য শীপ্রই পাঠাবেন।

ইতিমধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। সর্বভারতীয় যে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা যতীন্দ্রনাথ করেছিলেন তাকে সফল করে ভোলার জন্ম তিনি বাংলা দেশে কান্ধ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন এবং কথিত আছে ষে, তিনি তখন বাংলার সৈক্ষদলের মধ্যে উত্তম সংগঠন তৈরি করে ফেলেছেন। ফোর্ট উইলিয়নে যে ভারতীয় সৈত্য ছিল, তারা বিপ্লবে যোগদান করবে, তার নিশ্চিত ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুপাল সিং নামক এক ব্যক্তির বিশ্বাস্থাতকতার ফলে সমগ্র পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। স্বপ্ল যখন বাস্তবে রূপায়িত হল না, তখন রাস্বিহারী এদেশে কিছুকাল আত্মগোপন করে থেকে, অবশেষে একদিন কলিকাতা থেকে জাহাজে চেপে ছল্পনামে জাপান চলে যান।

কিন্তু দমলেন না একজন।

তিনি যতীন্দ্রনাথ। তাঁর অভিধানে 'অসম্ভব' বলে কিছু ছিল না
বা কোন কিছুতে নিরুৎসাহিত হওরা তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ছিল না।
জার্মান বড়যন্ত্রকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্ম এইবার তিনি সচেষ্ট
হলেন ও পূর্ণোগ্যমে এই বিষয়ে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনিও তখন
আত্মগোপন করে আছেন কলিকাভায়, কারণ গার্ডেনিরীচ ও বেলেঘাটার ঘটনার পর পূলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের মনে
এই সন্দেহ প্রবল হয় য়ে, এইসবের পিছনে যতীন্দ্রনাথের মস্তিষ্কই
সক্রিয় আছে, আর কারো নয়। সেই মাথার উপর তাঁরা সতর্ক দৃষ্টি
দিতে আরম্ভ করলেন। যেনন করেই হোক, ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির
প্রবল প্রতিদ্বার মাথাটা তাঁদের চাই-ই। একবার হাতের মুঠোর
মধ্যে এসেছিল বটে, কিন্তু তা তাদের হাত পিছলিয়ে মুক্ত হয়ে
বেরিয়ে গেল। লালবাজারের গোয়েন্দ। বিভাগ অতঃপর তাদের
সমস্ত শক্তি ও কৌশল নিয়ে টেগাটের নেতৃত্বে সর্বক্ষণ যতীন্দ্রনাথ ও
তাঁর অনুচরদের অনুসরণ করতে থাকে।

জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী য়ুরোপ থেকে ১৯১৫ সনের গোড়ায় বোম্বাই পৌছলেন। তার সঙ্গে আগে থেকেই যতীন্দ্রনাথের সংযোগ ছিল। তিনি এসে বলেন, জার্মান থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাবে; ছটি কেন্দ্রে আসবে এই অস্ত্র-সন্তার—বাটাভিয়া আর ব্যাহ্বকে। এখন বাটাভিয়াতে বাংলার বিপ্লবীদলের একজন যোগ্য শুতিনিধির অবিলম্বে যাওয়া দরকার। এই প্রস্তাব আলোচনার জন্ম বিপ্লবীদের এক অধিবেশন বসে এবং ঐ অধিবেশনেই জার্মানদের সঙ্গে আলোচনার জন্ম নরেন্দ্র-নাথকে বাটাভিয়া পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি মি: মার্টিন এই ছন্মনামে বাটাভিয়া যাত্রা করেন (এপ্রিল, ১৯১৫)। মার্টিন বাটাভিয়াতে পৌছে জার্মান কনসাল থিওডোর হেলফ্রিস্তের কাছ থেকে জানতে পারেন যে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্ম 'ম্যাভারিক' নামে একটি জাহান্ধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যানপেড়ো বন্দর থেকে করাচী বন্দর অভিমূখে যাত্রা করেছে। মার্টিন সে জাহাজ করাচীতে না পাঠিয়ে বাংলা অভিমুখে ঘুরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। সাংহাইয়ের জার্মান কনদাল এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ঠিক হয় যে স্থন্দরবনের রায়মঙ্গল নামক স্থানে এই জাহাজটি ভিড়োবার ব্যবস্থা হবে। সেখান থেকেই নরেন্দ্রনাথ ওরফে মার্টিন কলিকাভায় হ্যারি য়্যাও দল-এর দোকানে এক সাংকেভিক তারবার্তায় তাঁর সহক্ষীদের জানালেন, "ব্যবসা আশাপ্রদ।" এইদব ব্যবস্থা করে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই জাহাজে ত্রিশ হাজার রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেলের জন্ম ৪০০ করে গুলি আর সেই দক্ষে ঢুইলক্ষ টাকা আসবে, এই বার্তা বহন করে নরেন্দ্রনাথ যথন বিপ্লবী কেন্দ্রে ফি:লেন তথন যতীজনাথ বললেন, "Now Let us to action.—অর্থাৎ, এইবার আমাদের কাজের কথা চিন্তা করা যাক। এই action বা কাজ বলতে ম্যাভারিক জাহাজ থেকে প্রেরিত জন্ত্রশন্ত্র নামানোর জন্ম যথাযোগ্য ব্যবস্থার পরিকল্পনা সম্পন্ন করা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অন্ত্রশস্ত্র তিন ভাগে ভাগ করে (১) পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে, (২) কলিকাভায় ও (৩) বালেশ্বরে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যতীন্দ্রনাথ তথন তাঁর কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে বালেশ্বরে কাপ্তিপোদায় অবস্থান করছিলেন। সেইখানে বসেই তিনি এইসব সংবাদ জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই জাহাজ শেষ পর্যস্ত এসে পৌছল না।

विश्ववीरम्त्र अक्ष रमशह मात हरना।

ইতিমধ্যে মার্টিন আবার ফিরে গেছেন তাঁর দৌত্যের কাজে।

ভখন (জুলাই মাস) ব্যাঙ্কক থেকে সংবাদ এলো যে, শ্যামের জার্মান কনসাল যথেষ্ট গুলি বারুদসহ পাঁচ হাজার রাইফেল ও ত্রিশ লক্ষ টাকা আর একটি জাহাজে করে রায়মঙ্গলে পাঠাচ্ছেন। কলিকাতার বিপ্লবীরা তখন এই দ্বিতীয় জাহাজটির অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়া ও বালেখরে নামিয়ে দেবার জন্ম অনুরোধ জানায়। পুলিশ কিন্তু পূর্বাহেই রায়মঙ্গলে এই অস্ত্র আমদানির ষড়যন্ত্রের সংবাদ পায় ও সভর্কতা অবলম্বন করে। শেষ পর্যন্ত বিপ্লবীদের এই উল্লমটিও ব্যর্থ হয়। তখন থেকেই ঘটনার স্রোভ ক্রুভ আবভিত হতে থাকে একটি মানুষকে কেন্দ্র করে। তিনি যভীক্রনাথ।

"বালাশোর—বৃড়িবালামের তীর—
নব-ভারতের হলদিঘাট,
উদয়-গোধৃলি রঙে রাঙা হয়ে
উঠেছিল যথা অস্তপাট।"

১৯১৫ সালটি ছিল বাঘা যতীনের জীবনের শেষ বংসর। আবার বাংলার প্রথম পর্বের বিপ্লব প্রয়াসেরও শেষ বৎসর এইটি। সর্বভারতীয় অভ্যুত্থান, স্বদুর প্রাচ্যে বিপ্লব প্রয়াস,—সবকিছু যেন শৃত্যে মিলিয়ে গেল। যে স্বাধীন ভারতের জন্য যতীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায়, তা আর বাস্তবে রূপায়িত হলো না। এই সংকটকালে, ১৯১৫ সালের গোড়াতেই ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তাঁর মাথার উপর একটা বিরাট অঙ্কের মূল্য ধার্য করেছিলেন। দেশের সর্বত্র ছডিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর ফটো, যাতে সহজেই তাঁকে সনাক্ত করা যায় ও গ্রেপ্তার করা যায়। এ সত্ত্বেও সেই বিপ্লবী নায়ককে শহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় নির্ভয়ে পরিভ্রমণ করতে দেখা যেত। একদিন যখন তাঁর একজন শিষ্য তাঁর এই বেপরোয়াভাবের জন্য তাঁকে হুঁ শিয়ার করে দিলেন, তখন তার উত্তরে একটু মৃহ হেসে যতীন্দ্রনাথ তাকে বলেছিলেন, "যদি আমাদের নিরাপতার জন্ম আমরা সবাই এইভাবে আত্মগোপন করে থাকি, তা'হলে আমরা এই পথে পা বাড়িয়েছি কিসের জন্য ?"

নেতার উপযুক্ত কথাই বটে !

আগেই বলেছি, গার্ডেনরীচ ডাকাতির সূত্র ধরেই ধর-পাকড় আরম্ভ হয়। বাঘা যতীন এই সময়ে তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের নিয়ে পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়িতে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন। একদিন। সেদিন কলিকাতার একটি কেন্দ্রের একটি গোপন বৈঠকে যোগদান করতে এসেছেন যতীন্দ্রনাথ। এমন সময়ে ঘরের বাইরে হঠাৎ কার যেন ছায়াপাত হলো। ঘরের দরজা ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ ছিল। একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—যতীনদা আছেন নাকি ?

—যতীনদা। সবিশ্বয়ে ভাবেন যতীন্দ্রনাথ। এ নিশ্চয়ই একজন
স্পাই। সঙ্গে দঙ্গে চিত্তপ্রিয়কে ভিনি হুকুম দিলেন, "Shoot him."
—ওকে গুলি করে খতম কর। অমনি চিত্তপ্রিয় বাঘের মতো
লাফিয়ে বাইবে এসে আগন্তককে বজ্রগন্তীরস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, কে
আপনি ?

— আমি নীরদ—নারদ হালদার। দাদা আছেন নাকি ?

ক্রম ! ক্রম ! চিত্তপ্রিয়ের হাতের অগ্নিনালিকা গর্জে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু নীরদ হালদার ঘটনাক্ষেত্রেই মারা গেল না—দে মারা গেল কয়েকদিন বাদে হাসপাতালে একটি স্বীকারোক্তি দেওয়ার পর। ''আমার মৃত্যুর জন্য যতীন মুখার্জি দায়ী''—এই মর্মে দে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল তার মৃত্যুর পূর্বে। এই ঘটনার পর দেইদিন বৈঠক আর চলল না-সবাই ফিরে যায় নিজের নিজের গোপন আস্তানায়। কলিকাতায় অবস্থান আর নিরাপদ নয় ভেবে যতীন্দ্রনাথ বাগনানের অতুলপ্রসাদ সেনের গ্রহে কিছুদিন আত্মগোপন করে অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন বাগনান স্কুলের প্রধান শিক্ষক। অতঃপর নীরদ হালদারের মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তির সূত্রটি ধরে পুলিশ যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করার জন্য তৎপর হতে থাকে ৷ চিন্তপ্রিয়ের গুলিতে নীরদ হালদার যদি তথনি মরত তা'হলে পুলিশের সাধ্য ছিল না যতীক্রনাথের সন্ধান পাওয়া। বাগনানে কিছুদিন অবস্থান করে যখন বুঝলেন বাগনানও নিরাপদ নয়, তথন তিনি চলে আদেন মহিষাদলে। এখানেও দীর্ঘ-কাল আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হয়নি। অতঃপর তিনি অপেক্ষাকৃত নির্জন পল্লী কান্তিপোদায় (বালেশ্বর শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত) গমন করেন। ময়ুরভঞ্জের ঘন অরণ্য-পরিবেষ্টিত এই

নির্জন দ্বীপে তিনি একা আদেন নি—তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরো চারজন, যথা—চিন্তপ্রিয় রায়চৌধুরী (বয়স একুশ); নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (বয়স তেইশ); মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত (বয়স সতেরো) আর জ্যোতিষ পাল (এঁর জন্ম তারিখ জানা যায়নি)। এইখানে অবস্থান করার উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিতীয় যে জাহাজখানিতে অস্ত্রশস্ত্র আসার কথা ছিল সেই জাহাজের জন্য অপেক্ষা করা

যতীন্দ্রনাথ কলিকাতা ত্যাগ করেন মার্চ মাদের শেষ ভাগে। প্রথমে তিনি বালেশ্বরে ইউনিভার্সাল এমপোরিয়ামে শৈলেশ্বর নামক বিপ্লবীর কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি রেখে চিন্তপ্রিয় প্রভৃতিকে দঙ্গে নিয়ে কাপ্তিপোদা অভিমুখে রওনা হন। জার্মান জাহাজ আসবে, দেই আশায় তিনি লোকালয় ত্যাগ করে, বঙ্গোপদাগরের নির্জন তটভূমির দিকে যাত্রা করেন। বালেশ্বরে যেখানে মহানদী এদে বঙ্গোপসাগরের পড়েছে, যতীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে তাঁর গোপন আন্তানা তৈরি করলেন। তাঁর আশা ছিল, জার্মান জাহাজ সেইখানেই আসবে। দীর্ঘদিনের সেই প্রতীক্ষা কিন্ত প্রতীক্ষাতেই পর্যবসিত হয়। শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থান করে তিনি ইউনিভার্সাল এমপোরিয়ামের মাধ্যমেই বাইরের সঙ্গে আদান-প্রদান ও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। "কাপ্তিপোদাতে যতীন্দ্রনাথ গেরুয়া রঙের কাপড় পরে সাধুবেশে থাকতেন। লোকে তাঁকে সাধুবাবা বলে জানত। পল্লীগ্রামের লোকজনের সঙ্গে প্রাণখ্লে মেলামেশা করতেন। কারো অসুখ-বিসুখ করলে তার সেবা-শুক্রায়া করতেন।"

যতীন্দ্রনাথ যথন কাপ্তিপোদার নির্জন পল্লীতে অবস্থান করে জার্মান জাহাজের প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলেন, তখন কলিকাতার "গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা ডেনহাম সাহেব বিপ্লবী সংগঠনের সূত্র আবিক্ষার করবার জন্য ও বিপ্লবী নায়কদের সন্ধান করে গ্রেফতার করবার জন্য স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় করতে আরম্ভ করেছেন।" তাঁকে এই কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন আরো হু'জন উচ্চপদস্থ

পুলিশ অফিসার—লোম্যান ও টেগার্ট। সরকার যথন জুলাই
মাসে রায়মঙ্গলে জার্মান অন্ত্র আমদানির ষড়যন্ত্রের সংবাদ পান তখন
থেকেই পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ৭ই আগস্ট হ্যারি য়্যাণ্ড সন্সের
অফিসে অতর্কিতে খানাতল্লাসী হয় ও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা
হয়। এখানকার কাগজপত্রের স্ত্র ধরেই পুলিশ যতীক্রনাথের
বালেশ্বর যাওয়ার সংবাদ পায় এবং সেই সংকেতের উপর নির্ভর করে
পুলিশের একটা দল বালেশ্বর যাত্র! করে। পুলিশ যে তাঁদের সন্ধান
পোয়ে গিয়েছে, এই সংবাদ যতীক্রনাথ জানতেন না।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ; ১৯১৫।

কলিকাতায় 'হ্যারি য়্যাণ্ড সন্স' নামক বিপ্লবীদের প্রচ্ছন্ন ঘাঁটি থেকে প্রাপ্ত একখানি একশত টাকার নোটের সূত্র ধরেই পুলিশ ঐ ভারিখে বালেখর ইউনিভার্সাল এমপোরিয়াম-এর কেন্দ্রটি আবিষ্কার করে। ৪ঠা থেকে ৯ই—এই ছয়দিন তাঁরা যথেষ্ট সময় পেলেও ঐ অঞ্চলে বিপ্লবী সংস্থার কেন্দ্র, কর্মী ও সমর্থক যথেষ্ঠ না থাকায়, বিপ্লবী পাঁচজন সশস্ত্র হয়েও ঐ অঞ্চল ত্যাগ করে কোন নিরাপদ স্থানে পৌছতে পারেন নি। কাপ্তিপোদার জনসাধারণের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর আস্তানাটি 'দাধুবাবার আশ্রম' নামে পরিচিত হয়েছিল। গ্রামবাসীদের স্বুখত্যুংখর তিনি সঙ্গী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ও য়্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় তিনি বেশ নিপুণ ছিলেন এবং অনেক সময়ে দেখা যেত যে অনেক কঠিন রোগাক্রান্ত রোগীদের তিনি তার আবাদে নিয়ে এদে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ধরে তাদের চিকিৎসা করতেন, শুশ্রষা করতেন। এখানে তিনি একটি ছোট্ট মুদীর দোকানও খুলেছিলেন এবং অনেক সময়েই স্থানীয় লোকদের ধারে জিনিসপত্র দিতেন। এ ছাডা, প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিরক্ষর গ্রামবাসীদের শিক্ষাদানের জক্ত ক্লাস নিতেন। স্থানীয় ঠিকাদার মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ এইখানেই পরিচিড

হন। ইনি ছিলেন তাঁর খুবই হিতৈষী। হিতৈষী এবং বিশাসী। এঁর কাছেই তিনি তাঁর দলের টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখতেন।

কিন্তু তাঁর কাপ্তিপোদার দিনগুলি কেবলমাত্র এইসব কাজেই অতিবাহিত হতো না। বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতা ও কর্মীরা নিয়মিতভাবে এখানে এদে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, আলোচনা করতেন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ গ্রহণ করতেন। জুন মাসে দূর প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে নরেন্দ্রনাথ কাগ্যিপোদায় এসে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে বাটাভিয়াতে জার্মান কনসালের কি কথাবার্তা হয়েছিল, সেসব তাঁকে অবগত করান। এইখানেই নরেন্দ্রনাথ জার্মানির আন্তরিক মিত্রতা ও সহযোগিতার নিদর্শনস্বরূপ যতীন্দ্রনাথের পায়ে অনেকগুলি সোনার মোহর রেখে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে একটি মানচিত্রও তাঁর হাতে তিনি প্রদান করেন। ঐ ম্যাপে ভারতের কয়েকটি গুরুত্পূর্ণ কেন্দ্র ও জাহাজ কোথায় ভিড়বে তার স্বস্পষ্ট নিদেশি ছিল। যতীন্দ্রনাথ তাঁর সহচরদের কাছে এই সংবাদ বলেন এবং সাগ্রহে অন্ত্রশন্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজের জন্ম বঙ্গোপসাগরের সেই নির্জন প্রান্তে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু হায়, তথন কে জানত যে বিপ্লবী-নায়কের সেই প্রতীক্ষা প্রতীক্ষা মাত্রে পর্যবসিত হবে। আয়োজন সম্পূর্ণ করবার জন্ম আগস্ট মাদে যতীন্দ্রনাথ পুনরায় নরেন্দ্রনাথ ও ফণী চক্রবর্তীকে বাটাভিয়াতে প্রেরণ করেন। প্রদক্ষত উল্লেখ্য যে, জাপানের পথে দিঙ্গাপুর থেকে রাসবিহারী কলিকাতায় 'শ্রমজীবী সমবায়ে' প্রচুর টাকা পাঠিয়েছিলেন।

তাঁর জীবনে ঝটিকা-বিক্ষ্ক এই দিনগুলির মধ্যে একদিনের একটি ঘটনা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য। দিনের সূর্য তখন অস্তাচলে যাচ্ছে। যতীন্দ্রনাথ তন্ময়চিত্তে সেই সোনা-গলানো সূর্যাস্ত দেখছেন। দেখতে দেখতে তিনি যেন আকাশপটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করলেন। কাপ্তিপোদার সমগ্র বনানীর উপরে তখন নেমে এসেছে ধ্যানের প্রশাস্তি। মণীন্দ্র চক্রবর্তী দৈবক্রমে সেই উদ্ভাসিত মুহূর্তে যভীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তিনি এসে দেখেন যতীন্দ্রনাথ তন্ময়চিত্তে সূর্যাস্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন, ভাঁর চক্ষু ছুইটি অশ্রুসিক্ত। মণীন্দ্রবাবু নীরবে ভাঁর পাশে এসে বসলেন। যতীন্দ্রনাথের তখনকার অবস্থা তিনি এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি হঠাৎ আমার হাত इ'ि धरत ही कात करत वललन-शे प्तथून, भे प्तथून भेशाता।" সেই স্পর্শে আমার সর্বদেহ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—আমার সর্বদেহে যেন বিছ্যাতের ভরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে উদ্তাসিত হলো না শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। কোথায় আমি পাব সেই দৃষ্টি ? আমাকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করাবার আগ্রহ সত্ত্বেও, সেই দিব্যদর্শন লাভের যোগ্যভা আমার মতো লোকের কোথায় ? কিন্তু আমি যতীনকে সেই দিব্যভাবমণ্ডিত অবস্থায় তন্ময় দেখে রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। .....বিপ্লবী-নায়ক হিসাবে তার কত চিন্তা-ভাবনা আর কত না সমস্তার বোঝা তার মাথার উপরে। কিন্তু সেই মুহূৰ্তটিতে আমা⊴ মনে হলো তিনি যেন সবকিছু বিস্মৃত হয়েছেন এবং সেই আচ্ছন্নের ভাবেই বসে রইলেন : আমরা তু'জনে পাশাপাশি বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল আমরা যেন অন্ত জগভের অধিৰাসী। ক্ৰমে অন্ধকার হয়ে এঙ্গো। সেদিন আমি বিপ্লবী ষতীনের মধ্যে এক নূতন যতীনকে আবিষ্কার করেছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা আমি জীবনে বিস্মৃত হব না।"

এই ঘটনাটি যে বাঘা যতীনের জীবনের উপর একটি নৃতন আলোক-সম্পাত করেছেন, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সংশয় নেই। আমরা জানি, তাঁর পূর্বজন্মের স্থকৃতির ফলে, এই জীবনে তিনি এমন একজন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় লাভ করেছিলেন ভারতের ধর্মগুরুদের মধ্যে যাঁর একালে অনক্যলব্ধ মর্যাদা ছিল। তাই ভোলানন্দ গিরি মহারাজের প্রিয় শিয়োর জীবনের শেষ অধ্যায়ে

যে এমন একটি ঘটনা ঘটবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ক্ষিত আছে, আলিপুরে নিজ্ন কারাবাসের সময়ে শ্রীঅরবিন্দের জীবনেও অফুরূপ ঘটনা হয়েছিল—তাঁরও বাস্ফুদেবের দর্শন লাভ হয়েছিল এবং দেই দর্শনের পরিণতি শেষপর্যন্ত তাঁকে দিব্যজীবন পথের পথিক করেছিল। বালেখরের যুদ্ধে নিহত না হলে, অরবিন্দ-সহচর যতীন্দ্রনাথের জীবনের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, তা অমুমান করা অসম্ভব নয়। বিপ্লবী জীবনের এই যে metamorphosis বা রূপান্তর, ইহা আমাদের সাধারণ বৃদ্ধিতে বোধগোমা হওয়ার জিনিস নয় বলেই এই বিষয়ে নানা জনে নানা অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। তবে একটা জিনিস বুঝা খুব শক্ত নয়। অরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ ত্বজনেই মনেপ্রাণে ছিলেন গীতার মানুষ। এঁদের ছ'জনেরই জীবন ছিল গীতার স্থারে সাধা। গীতার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভাবাদর্শ এঁদের চু'জনেরই জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমরা জানি, যতীন্দ্রনাথের পকেটে সব সময়ে একখানি গীতা থাকত। শ্রীকুফের চেয়ে বড বিপ্লবী ভারতবর্ষে আর ক'জন জন্মেছেন 

যতীন্দ্রনাথ যে সাধারণ শ্রেণীর বিপ্লবী ছিলেন না— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কলিকাতায় যতীন্দ্রনাথের কোন উদ্দেশ না পেয়ে, একটি ক্ষীণসূত্র ধরে জি. ডি. ডেনহাম (ইনি তখন কেন্দ্রীয় সরকারে গোয়েন্দা বিভাগের ডি. আই. জি. ছিলেন), স্তর চার্লস টেগার্ট (ইনি তখন কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন) ও সহকারী পুলিশ স্থপারিটেণ্ডেন্ট এল. এন. বার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ৪ঠা সেপ্টেম্বর বালেশরে এসে পৌছলেন। ৫ই সকালে বালেশরের ইউনিভার্সাল্ এমপোরিয়াম থানাতল্লাসী করতে গিয়ে জাঁরা একট্করো কাগজের সন্ধান পান। সেই কাগজে 'কাপ্তিপোদা' কথাটি লেখা ছিল। তাঁদের তখন সন্দেহ হয় যে, যভীক্রনাথ হয়ত এখানে অবস্থান করছেন। ৫ই রাত্রিবেলায় বালেশবের জেলা ম্যাজিট্রেট আর. জি কিলবি, সার্জেন্ট রাদারফোর্ড ও বিহার-উড়িয়ার ডি আই জি রাইল্যাগুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা কাপ্তিপোদার অভিমূখে যাত্রা করেন। যতীক্রনাথের এক জীবনীকার বালেশ্বর অভিযানে টেগার্টের নামের সঙ্গে লোম্যানের নামের উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যটি ভুল। লোম্যান সেখানে যাননি।

"ইউনিভার্সাল এমপোরিয়াম তল্লাদি করে কাপ্তিপোদার হদিদ পাওয়ামাত্র ডেনহ্যাম তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, ভারতের বিপ্লবী মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ এইখানেই আত্মগোপন করে আছেন। আর যতীন্দ্রনাথ যে খুব অরক্ষিত অবস্থায় আছেন, তাও ভেনহ্যাম উপলব্ধি করলেন। ...কিন্তু যতীন্দ্রনাথ যত অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তবু তিনি যতীন্দ্রনাথ। শক্তি সঙ্গে না নিয়ে তাঁর নিকটস্থ হওয়া যায় না, এটাও ডেনহ্যাম বেশ ব্যেছিলেন। তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ আয়োজন করে ফেললেন।" এই অভিযানে তাঁর সঙ্গে কোন কোন অফিসার ছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। একটি সশস্ত্র দৈক্সবাহিনী গঠিত হলো এবং তার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ডেনহ্যাম, টেগার্ট, কিলবি, রাদারফোর্ড ও রাইল্যাণ্ড। প্রায় তিনশত সশস্ত্র দৈক্ত এঁদের নেতৃত্বে দেদিন অভিযান করেছিল কাপ্তিপোদায় মাত্র পাঁচজনকে গ্রেফতার করবার জন্ম। নিঃসন্দেহে এই অভিযান ছিল আড়ম্বরপূর্ণ। এর প্রয়োজনও ছিল। কারণ ভারতে ব্রিটিশ সামাজ্যের ভিৎ যিনি টলিয়ে দিয়েছেন তাঁকে গ্রেফতার করতে একটি বাহিনীর দরকার বৈকি। ইংরেজ বীরের জাতি। তাই যতীন্দ্রনাথকে তারা বীরের মর্যাদাই দিয়েছিল সেদিন, মনে হয়। সেই বিপুল সৈতাবাহিনীর সঙ্গে ছিল কামান, বন্দুক, ताहरफन, भिरान, तिल्मवात, गानाशन, वाक्रम, महानी पाला এবং আরো কতো সরঞ্জাম। অফিসাররা বালেশ্বর থেকে প্রথমে গিয়েছিলেন হাতীচেকা।

१३ मह्यारियना छात्रा मराहिनी काश्विरभामा (भी हरनन । छारमत्र স্বাগমন-বার্তা পেয়েই যতীন্দ্রনাথ তাঁর কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে তিনি কখনো কোন অবস্থায়ই অসতর্ক পাকতেন না। তাঁর বিশ্বস্ত প্রহরীরা জলে স্থলে সর্বক্ষণ তাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখত। "দূর থেকে হাতীর গলার ঘটার শব্দ শুনতে পেয়ে এক প্রহরী ছুটে এসে তাঁকে সংবাদ দিল। সংবাদ পেয়েই ভাঁর সন্দেহ হলো। রাত্রে এদিকে হাতী আসছে কেন ?" তখন মুহূর্ডমাত্র বিলম্ব না করে তিনি বাইরে এসে একটা উঁচু জায়গা থেকে চারদিকে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তাঁর বুঝতে দেরী হল না হাতী চেপে কারা আসছে। শত্রু দারে সমাগত—ভাদের অভ্যর্থনা জ্বানাতে হবে এইবার। সম্মুখ যুদ্ধে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্ম তিনি প্রস্তুত হলেন। সম্পূর্ণ নি:শঙ্ক চিত্তেই তিনি অপেকা করতে লাগলেন। কিপ্র পদে তিনি এলেন আস্তানায়। কেবলমাত্র চিন্তপ্রিয় আর মনোরঞ্জন তখন 'আশ্রমে' ছিল। ভাঁর সমস্ত অস্তিত্ব তথন উত্তেজনায় অস্থির। আশ্রমে ঢুকেই তিনি তাঁর সহকর্মী তু'জনকে বললেন, ওরা এসে গেছে। তোরা তৈরী হয়ে নে।

- —কারা এসেছে, দাদা ? চিত্তপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে ব্যাকুলভাবে।
- --श्रुमिम।
- —ক'জন পুলিশ, দাদা ? জানতে চাইল মনোরঞ্জন।
- —ভাতো জানিনে, ভবে মনে হয় একটা বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে এসেছে।
- —দাদা, আমাদের জন্ম আপনি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন বোধ করবেন না। আপনি যদি এখান থেকে একা চলে যেতে চান, কারো সাধ্য আপনার হদিশ পায়। আমাদের অনুরোধ আপনি নিজেকে রক্ষা করুন, তা'হলে ভবিস্তুতে আপনার নির্দেশে আরো অনেক বৈপ্লবিক প্রয়াস সংগঠিত হতে পারবে। আমাদের জন্ম কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না, দাদা।

যতীন্দ্রনাথ এই কথার কোন উত্তর দিলেন না । ধূর্জটির ললাটনেত্রের মতো তাঁর চক্ষু হুইটি যেন জলে উঠল ।

তিনি তখন তাঁর আশ্রয়দাতা মণীন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে গেলেন ও
তাঁকে জানালেন পুলিশের আগমনবার্তা। দেখান থেকে তিনি
ঝড়ের বেগে ছুটলেন তালডিহি গ্রামের দিকে। জ্যোতিষ ও
নীরেন তখন এখানে অবস্থান করছিল। কাপ্তিপোদা থেকে
তালডিহি বার মাইলের রাস্তা—দেই দীর্ঘ পথ তিনি পদব্রজে
অতিক্রম করেছিলেন এক ঘন্টারও কম সময়েব মধ্যে। তাদের কাছ
থেকেও সেই একই অন্ধরোধ শুনলেন তিনি—দাদা আপ্রনি
নিজেকে বাঁচান। এইবার যতীন্দ্রনাথ বললেন, আমার সংক্র
তোরা এতদিন রয়েছিস, ভেবেছিলাম তোরা তোদের দাদাকে
চিনেছিস। কিন্তু এই কি তার নম্না! বিপদে তার নিজের
জীবনটা বাঁচানো কি নেতার যোগ্য কাজ?

এই প্রদক্ষে ষভীন্দ্রনাথের এক জীবনীকার যথার্থ ই মন্তব।
করেছেনঃ "যভীন্দ্রনাথ যদি সেই রাত্রে জ্যোতিষ ও নীরেন্দ্রকে
বাঁচাবার জক্ম তাঁদের কাছে না গিয়ে তাঁদের সাবধান করবার জক্ম
তাঁদের কাছে লোক পাঠিয়ে নিজে পলায়ন করতেন, তা'হলে তিনি
নিরাপদে অনায়াসে পলায়ন করতে পারতেন! কিন্তু তিনি
সে ধরনের নেতা ছিলেন না। তিনি অনুচরদের এগিয়ে দিয়ে
পিছন থেকে পরিচালনা করতেন না। স্বাঁপেক্ষা বিপদ যেখানে
বেশি তিনি নিজে সকলের আগে সেখানে যেতেন আর অনুচরদের
তাঁর পিছনে নিয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন স্বত্তোভাবে 'শির-দার',
তাই তিনি হয়েছিলেন সকলের প্রিয়তম 'সদ্বির'।"

কাজেই ভাঁর মতো নেতার পক্ষে সহচরদের ফেলে রেখে পলায়ন করা, অথবা নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করা ছই-ই অসম্ভব ছিল। সেইজ্বন্স সেই রাত্রেই চিত্তপ্রিয় ও মনোরঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভালডিহিতে গিয়েছিলেন। রাত্রি প্রভাত হলো। স্বাহিনী ভেনহাম তাঁদের অম্বেষিত আদামীর আন্তানায় এসে দেখলেন, দব কাঁকা, কেউ দেখানে নেই। অভিমাত্রায় বিশ্বিত হলেন তাঁরা। দবচেয়ে বেশি বিশ্বয়বোধ করলেন যতীন্দ্রনাথের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্রী টেগার্ট। "মামি জানতাম মুখার্জিকে সহজে ধরা যাবে না— He is a first class strategist—তিনি অত্যন্ত কৌশলী মানুষ।" তথাপি পুলিশ সাধুবাবার আশ্রমটি তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করতে ছাড়ল না। কিন্তু বিপ্লবীদের হদিস মেলে এমন কিছুই পাওয়া গেল না। পাওয়া গিয়েছিল শুধু যতীন্দ্রনাথের নিজের লেখা একথানি খাতা। "এই খাভাখানিতে তিনি যা সব চিন্তা করতেন, মাঝে মাঝে সেইগুলি লিখে রাখতেন।" এটিকে তাঁর ভায়েরি বা দিনলিপি বলা যেতে পারে। ছংখের বিষয়, এই মূল্যবান বস্তুটি পুলিশের হেফাজং গ্রেকে আজ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বদি তা সন্তব হতো, তা'হলে দেখা যেত যে, পৃথিবীর মহান্ চিন্তা-নায়কদের মধ্যে বাঘা যতীনও একজন।

হাতের মৃঠের মধ্য থেকে শিকার পালিয়ে গেলে শিকারী ব্যক্তির মনের অবস্থাটা যেরকম হয়, বাঘা যতীনকে ধরতে এসে ঠিক সেইরকম অবস্থা হলো ডেনহাান প্রমুখ পুলিশের জাঁদরেল কর্ভাদের। ডেনহাানের মুখ দিয়ে শুধু একটি কথা বেরুল—"Strange!"— আশ্চর্য, খ্বই আশ্চর্য! ডেনহাানের কথার জের টেনে ম্যাক্টিস্টেট কিলবি বলেন—"But how could he escape so soon!"—কিন্তু এক শীঘ্র তিনি পলায়ন করলেন কিভাবে! তখন শুরু হয় পুলিশের চারদিকে ছুটোছুটি— যেমন করেই হোক বিপ্লবীদের হাদিস বের করতেই হবে। মণীক্র চক্রবর্তীর বাড়িও খানাতল্লাসী হয়—শুধু তল্লাসী নয়, অক্থিত উৎপীড়নও চলে তাঁর উপর, কিন্তু কিছুতেই তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও তারা বের করতে সক্ষম হয় না। সারাদিন ধরেই অনুসন্ধান চলেছিল কাপ্তিপোদায়। স্থেদিয়ের পর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় প্রামের চারদিকে।

৮ই সেপ্টেম্বর। রাত্রিবেলা। শুঁড়ি শুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ মেঘাচছর।

সেই ছর্ষোগের রাত্রে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটল সবীক্র চক্রবর্তীর গৃহে। তিনি তো রীতিমত বিশ্বিত হলেন তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন: "এত বাধাবিদ্ন ও এমন সতর্ক পাহাড়া সত্ত্বেও কেমন করে যে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন সেই রাত্রে, এটা আমার কাছে সত্যিই একটি ধাঁধা বলে মনে হয়েছিল।" তখন মণীন্দ্র বাবু তাঁকে তাঁর সারাদিনের অভিজ্ঞ-তার কথা জানালেন এবং আরো সতর্ক হওয়ার জক্য যতীন্দ্রনাথকে একটু সাবধানও করে দিলেন। "জানেন ওরা গ্রামে ঘোষণা করে দিয়েছে যে, কয়েকজন বাঙালী ডাকাত এসেছে। তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের ধরিয়ে দিতে পারলেই মাধাপিছু ছশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

যতীন্দ্র নীরবে সব শুনলেন। কিছু বললেন না। তখন মণীন্দ্রবাব উদ্বেলিত কঠে বললেন, "এখনো সময় আছে। আপনি যদি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মেঘাসানি পর্বতমালার দিকে চলে যান, তা'হলে শীঘ্রই আপনি বিপদের নাগালের বাইরে চলে যেডে পারবেন। আর দেরী নয়। অন্তত দেশের জন্য—"

—না। মণীন্দ্রবাব্র কথা শেষ হওয়ার আগেই কঠিন গঞ্জীর কঠে যতীন্দ্রনাথ বললেন, না। লুকিয়ে থেকে আমাদের সামাম্য প্রাণ বাঁচানর সময় এটা নয়। এই সংকট মূহুতে একটা কিছু করতেই হবে। এই বলে মণীন্দ্রবাব্র কাছ থেকে কিছু টাকা আর একটি রাইফেল চেয়ে নিয়ে তিনি সেখান থেকে নিজ্ঞান্ত হলেন এবং অবিলম্বে নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হয়ে তাঁর সহচর চারজনের সঙ্গে মিলিত হলেন। কথিত আছে, বিদায় নেবার সময়ে মণীন্দ্রবাব্ ব্যথায় বেদনায় একেবারে বিহ্বলচিত্ত হয়ে পড়েছিলেন।

পরের দিন। ১ই সেপ্টেম্বর। ভখনো পূর্বাকাশে প্রত্যুষের আলো ভালো করে কোটেনি।

সহচরদের সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রনাথ এলেন বালেশ্বর শহরের বিকটবর্তী বৃড়িবালামের তীরে। পার্বত্য জক্ষল ভেদ করে যখন জারা নদীর তীরে উপনীত হন তথন গ্রাম্য লোকদের মনে সন্দেহ জাগে। তারা স্থানীয় দফাদারকে খবর দেয়। অল্লক্ষণের মধ্যে বাঙালী ডাকাভদের আগমন-বার্তা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে যায়। সদরে লোক ছুটল এই সংবাদ জানাবার জক্ষ। সদরের সংবাদ অবিলম্বে পৌছল কাপ্তিপোদায় যেখানে সরকারি বাহিনী তাঁদের শুঁজে বেড়াচ্ছিল। পথে উন্মন্ত জনতার সঙ্গে তাঁদের কয়েকবার সংঘর্ষ হয় এবং তাঁরা গুলি ছুড়তে বাধ্য হন। নিহত হয় ছুওল, আহত হয় কয়েকজন। এইভাবে গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর তাঁদের সমননে পড়ল একটা নদী। সাঁতার দিয়ে তাঁরা নদী পার হলেন। যতীক্রনাথ তখন জানতে পারেন নি য়ে, পুলিশের একজন দারোগা ছদ্মবেশে সমানে তাঁদের অনুসরণ করে চলেছে এবং "সেও দ্র থেকে সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়ে একটা গাছের উপর উঠে এঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল।"

এইখানে উল্লেখ্য যে, এক অকল্পিত অবস্থার মধ্য দিয়ে ছ'দিন তাঁদের চলতে হয়েছিল। ছ'দিন তাঁরা বিশ্রামলাভের সুযোগ পাননি, নিজা যাওয়া তো দ্রের কথা। পেটেও কিছু খাল্ল পরে নি। সকলেই যেন ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে অবসন্ধতা বোধ করছিলেন। পথে একটা দোকান দেখতে পেয়ে সামাক্স চিড়ে-মুড়কী ও বাজাসা খেয়ে নিজে পেরেছিলেন। আজ্ব যখন আমরা এই দৃশ্য কল্পনা করি, তখন আমরা ব্রুতে পারি যে, "যৌবনের প্রারম্ভে যতীক্রনাথ যে বিপ্লব-যজ্জের উদ্বোধন করেছিলেন, লোকোত্তর প্রতিভা দিয়ে, অলোকিক বীরত্ব ও দক্ষতা দিয়ে যে বিপ্লবের আয়োজন করেছিলেন, আজ্ব নির্বাবের পূর্বে নিজেকে শেষ সমিধন্ধপে আছতি" দিলেন তিনি কেমন

করে। কী অসাধারণ মনোবল থাকলে এই জিনিস সম্ভব, তা শুধু হৃদয় দিয়ে অমুভবগমা, ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। কত উচুস্তরে মন বাঁধা থাকলে একজন মান্ত্রের পক্ষে এই রকম মনোবল প্রদর্শন করা সম্ভব, তা শুধু অনুমান করা যায়, বৃঝিয়ে বলা যায় না।

নদী পার হয়ে তাঁরা উঠলেন একটা ধানের ক্ষেতে।

সেই ধানের ক্ষেত অতিক্রম করে তাঁরা চ্যাখণ্ড নামক একটি কুজ গ্রামের প্রান্তবর্তী একটি অরণোর মধ্যে প্রবেশ করলেন। নীরেন তখন অমুস্থ হয়ে পড়েছে। স্বতরাং যতীন্দ্রনাথ আর অগ্রসর না इर्प्न (भरेशात এकि नाष्ट्रिक कुछ পाशां निर्वाहन कंत्रलेन। তার একদিকে ছিল একটি পুষ্করিণী আর অক্তদিকে ফাঁকা মাঠ। মাঠের মধ্যে একটা বিরাট উইচিপি। এইখানেই তিনি তিনদিকে সমর-ক্ষেত্রের মতো একটিট্রেঞ্চ (পরিখা) তৈরি করলেন। অমুস্থ নীরেনকে সেই ট্রেঞ্চের ভিতরে রেখে সেবা করতে করতে তাঁরা শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষায় রইলেন। অক্স তিনজন সহক্ষীকে নির্দেশ দিলেন মশার পিস্তল ও দূর-পাল্লার রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত থাকতে। চিত্তপ্রিয় ভার বায়নোকুলার দিয়ে দেখতে পেলেন যে ব্রিটিশবাহিনী সাঁড়াশির মতো জ্রুত তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। সেই বাহিনীর পুরো-ভাগে ছিলেন রাদারফোর্ড ও মেজর ফ্রেম ৷ ঠিক সেইসময়ে মনো-রঞ্জন দেখতে পেলেন যে, নিকটবতী একটি গাছের শীর্ষভাগে খেকে একটি লোক একথানি সাদা রুমাল তুলিয়ে সংকেত করছে। লোকটি আর কেউ নয়—সেই ছন্মবেশী পুলিশের দারোগা। সঙ্গে সঙ্গে থিপ্লবীদের গুলির আঘাতে দারোগার প্রাণহীন দেহটা গাছ থেকে মাটিতে নিপতিত হয়।

ইভিমধ্যে পলাতকরা কোন্ স্থানে অবস্থান করছে অনুমান করে, "সরকারী বাহিনীর তিনশত রাইফেল গর্জন করে উঠল। প্রাস্তর প্রকম্পিত করে দূরের জললে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে সেই বাহিনী রাইফেলের গুলি বর্ষণ করতে করতে এগিয়ে চলল।" নির্জন বৃড়ি- বালামের তীর যখন পুলিশের রাইফেলের গর্জনে অমুরণিত হয়ে উঠল, তখনো কিন্তু বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেলে না। তখন অপর পক্ষের ধারণা হলো, হয়ত বিপ্লবীদের কাছে দূর-পাল্লার রাইফেল নেই। সৈম্বাহিনী তখন নিশ্চিন্ত মনে গুলি করতে করতে অপ্রসর হতে থাকে। কিন্তু বিপক্ষের সমস্ত গুলিই সেই উইটিপির ভিতরে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারো গায়ে লাগছে না। এই ভাবে অপ্রসর হতে হতে সরকারী ফোজ যেইমাত্র বিপ্লবীদের নাগালের মধ্যে এসে পড়ল, অমনি তাঁদের নেতার কঠে বক্তগন্তীর স্বরে আদেশ উচ্চারিত হয়—কায়ার!

অমনি এদিকের পাঁচটি মশার পিশুল একসঙ্গে গুলি উদ্গীরণ করতে থাকে। সেই মুহুমুহ গুলিবর্ষণের মুখে বহু সরকারী ফোজ হতাহত হয়। বর্ষার ভিজে মাঠে তারা পিছু হঠতে থাকে। তখন এদিকের গুলিবর্ষণ কিছুক্ষণের জন্ম গুল থাকে। বেপরোয়া ভাবে গুলি চালাবার উপায় ছিল না তাঁদের, কারণ তাঁদের সঙ্গে যা ছিল দা নিতান্তই পরিমিত। তাই "সরকারী ফোজের কেউ যেই উঠে বসে, কিংবা মাথা উচু করে ভোলে, অমনি বিপ্লবীরা অব্যর্থ সন্ধানে তাকে গুলি করেন।" এই অসম যুদ্ধ চলেছিল তিন ঘন্টা।

- नाना, श्वनि य निः स्थि श्र्या এला । वालन জ्यां जिय ।
- —এই নাও, এই বলে যতীক্রনাথ বুলেডের শেষ থলিটি তুলে দেন তার হাতে। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে সেই থলি থুলবার চাবিটি পাওয়া গেল না। আর এমন পুরু চামড়ায় তৈরী ছিল সেই থলি যে সহজে তা খোলা গেল না। যখন তাঁরা ট্রেঞ্চের ভিতর গুলির থলি খুলবার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে নিকটবতী একটি গাছের শীর্ষভাগ থেকে একটি সিপাহী তাঁদের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। চিন্ত-প্রিয়ের কানের পাশ দিয়ে গুলিটা ঝাঁ করে বেরিয়ে গেল। পরমূহুর্তে যেই সেই নিভীক তরুণ তাঁর মাথাটি ঈষৎ উচু করেছেন, অমনি আর একটি গুলির আঘাতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন:

যতীক্রনাথও ইতিমধ্যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। শক্রপক্ষের গুলির আঘাতে তাঁর বাঁ হাতের বৃড়ো আঙ্গুলটি দারুপ ভাবে জ্বম হয়ে গিয়েছিল; তথাপি তিনি শুধু তাঁর ডান হাত দিয়েই সমানে শুলি করে যাচ্ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে চিত্তপ্রিয় শুধু একটিমাত্র কথা বলতে পেরেছিলেন—দাদা। "কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শোকেরও অবকাশ নেই। যতীক্রনাথ গভীর স্নেহে সন্ধল নেত্রে বিগতপ্রাণ চিত্তপ্রিয়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপরে আবার পিস্তল চালাতে লাগলেন। জ্যোতিষ, মনোরঞ্জন ও নীরেন সকলেই পভীর স্নেহের সঙ্গে চিত্তপ্রিয়ের দেহে হাত বুলিয়ে আবার দিগুণ উৎসাহে ও তেজের সঙ্গে পিস্তল চালনা করতে লাগলেন।" সেই ভূল্প্তিত বীরের বিগতপ্রাণ দেহ থেকে তাঁরা যেন তাঁদের প্রাণের পাত্রে চয়ন করলেন পবিত্র আহিতাগ্রি।

তিন ঘণ্টা সমানে গুলিবর্ষণ করেও বিপক্ষ বাহিনীর পক্ষে বিপ্রবীদের কাছে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু এইভাবে আর কতক্ষণ যুদ্ধ করা যায়? কিছুক্ষণ পরেই যতীন্দ্রনাথও আহত হলেন মারাত্মকভাবে। তাঁর চোয়াল ও পেট গুলিবিদ্ধ হয় এবং এর ফলে তাঁর দেহ থেকে অজস্র শোণিভধারা নির্গত হতে থাকে। বীরের সেই শোণিভধারায় সিক্ত হয় চষাখণ্ডের মাটি আর সেই রক্তে পবিত্র হয় সেই স্থান যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি ভীর্থক্ষেত্র—রূপে পরিগণিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গোতিষও গুরুতরভাবে আহত হন। চিন্তপ্রিয় নেই, নেতা ও সহকর্মী জ্যোতিষ উভয়েই ভীষণভাবে জ্বম হয়েছেন। এমন অবস্থায় মাটিতে রাইফেল নামিয়ে রেখে, মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্র তাঁদের শুক্রাবার কাছে ব্যস্ত হলেন।

যুদ্ধ শেষ হলো।

বুজিবালামের তীরে নব ভারতের হলদিঘাটের যুদ্ধ শেষ হলো। এ যুদ্ধের তুলনা পাওয়া যাবে না ইতিহাসে। তিনশো বন্দুকধারী সৈক্য একদিকে— আর অক্তদিকে মশার পিস্তলধারী পাঁচটি তরুণ যোদ্ধা।

স্বাধীনতার বেদীমূলে সমর্পিত প্রাণ এই পঞ্চবীরের বীরত্ব, সাহস্থার রণনৈপুণ্য বাঙালী জাতি চিরদিন প্রাদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। পরবর্তী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। সৈন্যবাহিনী যথন এগিয়ে এসে বিপ্লবীদের ঘিরে দাঁড়াল তথন যতীক্রনাথ মুম্বু—তাঁর দরীর থেকে প্রাচুর শোণিতধারা ক্ষরিত হচ্ছিল। তথাপি নেতা তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হলেন না। ম্যাজিস্ট্রেট কিলবিকে তিনি বললেন—সমস্ত দায়িত্ব আমার। এরা নির্দোষী। এরা কেবল আমার আদেশ পালন করেছে। এদের উপরে যেন অবিচার না হয়।

নেতার যোগ্য কথাই বটে।

একেই বলে মহাপ্রাণ। মানবেন্দ্রনাথ রায় মিখ্যা বলেন নি, "যতীনদা ছিলেন একজন মানবতন্ত্রী বীরপুরুষ ." বীরন্থের সঙ্গে মহাপ্রাণতার এমন নিদর্শন বিপ্লবী বাংলার ইতিহাদে সত্যিই তুর্ল ভ। সেদিনও যেমন, আজো তেমনি নেতৃত্বের মধ্যে এই মহাপ্রাণতা তুর্ল ভ। "সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের মাধায় নিয়ে শেষ চেষ্টা করেছিলেন যাতে মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষকে কাঁসি থেকে বাঁচাতে পারেন।"

এর পরের দৃশ্য বালেশ্বর হাসপাতাল ।

মৃত্যুপথযাত্রী যতীক্রনাথকে নিয়ে আসা হয় বালেশর হাসপাতালে।
সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়েছিল।
এজন্য কটক থেকে ইংরেজ সার্জন-জেনারেল পর্যন্ত এসেছিলেন।
কিন্তু সব কিছু চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে পরের দিন—১৯১৫, ১০ই
সেপ্টেম্বর—সেইখানে নির্বাপিত হয় সেই অগ্নিহোত্রী বীরের জীবন-প্রদীপ, নির্বাপিত হয় বিপ্লবের একটি বিরাট অগ্নিশিখা যার আভায়
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল শতাব্দীর পট। গুরুপ্রদত্ত রুজাক্ষের সেই
মালাটি তখনো তাঁর কণ্ঠলগ্ন ছিল। কথিত আছে, শেষ নিঃশাস
ত্যাগের পূর্বে, টেগার্ট তাঁর মাথার টুপি খুলে, বাঘা যতীনকে

অভিবাদন করে বলেছিলেন, "Can I do anything for you, Mr. Mukherjee !" উত্তবে তিনি শুধু বলেন, "না, ধ্যুবাদ।" এই ছিল তাঁর শেষ কথা।

বিচারে নীরেন ও মনোরঞ্জনের মৃত্যুদণ্ড হয় এবং বালেশ্বর জেলেই তরা ডিসেম্বর ফাঁসির মঞ্চে তাঁরা প্রাণত্যাগ করেন আর জ্যোতিষ পাল ১৯২৪ সনে বহরমপুর উন্মাদাগারে মারা যান। এইভাবেই সেদিন এই পঞ্চবীরের জীবন-নাট্যের উপরে নেমে এসেছিল মহাকালের যবনিকা। জন্ম নয়, জীবন নয়, মহামর্ণই এই পাঁচজনকে করেছে মৃত্যুজ্ঞাী। নরণের মধ্য দিয়েই ইভিহাদের শিলাপটে তাঁরা যে অমর স্পর্শটি রেখে গিয়েছেন তা যেন ব্যর্থ না হয়। আমাদের জীবনে এই বিপ্লবাদের জীবন-চিহ্ন যেন স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ থাকে, তবেই বুঝাব আমরা নাতুষ।

বাঘা যতীনের জীবনের কথা শেষ হলো।

ভাক্তার যাত্গোপোল মুখোপাধাায় ভাঁর 'বিপ্লবী-জীবনের স্থৃতি' প্রান্থে বিপ্লব-যজ্ঞে ভাঁর প্রিয়ন্তম দাদার এবং ভাঁর চারজন সহকর্মীর এই পূর্ণাহুতির বিপ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "দেদিন স্থাস্থের সঙ্গে ভারতের অকুভোভয় বিপ্লানী-আত্মার অর্ঘা দেশমায়ের পায়ে এমনি কবে লুটিয়ে পড়েছিল। তাঁবাই প্রথম পথ দেখিয়ে গেলেন স্বল্প শক্তি কেমন করে প্রবল শক্তিকে পাল্টা ভবাব দিতে পারে। দেশব্রভী বীরদের পালিয়ে বাঁচার পালা শেষ করে সন্মুখ-সমরে আত্মাহুতির নতুন পথে দেশের বিজ্ঞাহী শক্তিকে কি করে বলীয়ান করা যায় ভাই তাঁরা দেখিয়ে যান। স্বাধীনভার যুদ্ধ-যজ্ঞে বালেশবের যুদ্ধ এমন সমিধ যুগিয়েছিল যে, হোমাগ্রি আলো দাউ দাউ করে জলে উঠল। দেশ দেদিন অপূর্ব সমৃদ্ধিতে মহিনান্থিত হল। ভারতের বিজ্ঞোহী প্রাণ যতীক্রনাথের আত্মদানে একটা নতুন পথি পেল। দেশমাভার ললাটের টীকা দেদিন আরো গাঁরবাজ্জেল হল।"